

সম্পাদনা: শিশিরকুমার বস্থ ভাষাস্তর: স্থনীলকুমার চটোপাধ্যায প্রচ্ছদ ও শিরোনামা: ববীন দত্ত অফুবাদ-স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংখ্যালাত



প্রকাশিকা: সান্ধনা দে: পত্রপুট, ২/৩এ রামকান্ত মিস্বি লেন, কলকাতা-১২। মুদ্রক: দিলীদকুমার চৌধুরী। সরস্বতী প্রেস, ১২ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-১।

#### সূচা

| <b>बिद्य</b> न्त · · ·              | ••• | ••• |            |
|-------------------------------------|-----|-----|------------|
| পর্ব : ২য় ১৯৩৯                     |     |     |            |
| ফরও্য়ার্ড ব্লক কেন                 | ••• | ••• | >          |
| ক্বওয়াও ব্লকেব ভূমিকা              |     |     | ৬          |
| শান্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পার্ক বিবৃতি |     | ••• | 22         |
| মহাজাতি সদন                         | ••• | ••• | 20         |
| আমাদেব সমালোচকবা                    | •   | ••• | > 5        |
| এই ক্ষণে যা প্রয়োজন                |     | ••• | २०         |
| বন্ধুব কণ্ডস্বব                     | ••• | ••• | ₹8         |
| পথেব শক্ষানে                        | ••• |     | २৮         |
| আমার দেশ পরিক্রমা                   | ••• | •   | ૭ર         |
| অভীতে দৃষ্টপাত                      |     | ••• | 8>         |
| হাই-কমাণ্ড কোন পথে ?                | ••• |     | <b>¢</b> 9 |
| ভাদেব সঙ্গে লড়াই কাব ?             |     | ••• | હર         |
| আমাদেব ওয়াকি• কমিটি                | ••• | ••• | ৬৭         |
| আবাব গর্জন                          | *** |     | 92         |
| একটি স্মাবক                         | ••• | ••• | 95         |
| • শঠিক পন্থা                        | *** | ••• | <b>ታ</b> ን |
| নেতাদেব ভূল নেতৃত্ব                 | ••• |     | ৮৬         |
| প্র : 🝮য় ১৯৪০                      |     |     |            |
| ভাৰতেৰ ছান্ধ-সমাজেৰ প্ৰতি           | ••• | ••• | >2         |
| স্পুথে বিপ্দ                        |     | ••• | > 012      |
| বামগড                               | ••• | ••• | 220        |
| ন্দামাদেব সমস্থা                    | ••• |     | >>3        |
| পচন বোধ কর                          | ••• | ••• | 220        |
| বাংলাব জ্বট                         | ••• | ••• | 753        |
| সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দিকে           | ••• | ••• | 250        |
| জার্মানি সম্পর্কে একটি কথা          | ••• | ••  | 290        |
| রামগড় অভিভাষণ                      |     | ••• | , 200      |
| বঞ্চীয় হিন্দুমহাসভা                | ••• | ••• | 283        |
| রামগড়েব <b>আহ্বান</b> •            |     | ••• | >81        |
| যাত্ৰা হলো ভক                       | ••• | ·   | 283        |

# [ 514 ]

| সামীজির বাণী                             | •••             | •••     | 262         |
|------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| নতুন কুচকাওয়াজ                          | •••             |         | 269         |
| কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন            | •••             |         | >69         |
| ভারত, জাগো !                             | •••             | •••     | 363         |
| কাজে তৎপর হও                             | •••             | •••     | 360         |
| वांश्मा, अशिरम हम !                      | •••             | •••     | 369         |
| এ কি ন্থায়দঙ্গত ?                       | •••             | •••     | 393         |
| অস্থায়ী জাতীয় সবকার                    | •••             |         | 396         |
| <b>म्बारक् मोर्घजीयो स्थान</b>           | • •             |         | 39>         |
| প্যাবিসের পর                             | •••             | •••     | 747         |
| নাগপুৰে স্বাগত                           | •••             |         | 728         |
| নাগপুর অভিভাষণ                           |                 | •••     | ১৮৬         |
| দেশের সামনে কর্ত্ব্য                     | •••             |         | २०७         |
| গল ওয়েল মনুমেণ্ট                        |                 |         | २०७         |
| ক্র ওয়ার্ড ব্র:কর পটভূমি                |                 |         | <b>२</b> ৽৮ |
| জেলেব চিঠি                               |                 |         | >>8         |
| আমাৰ বাছনৈতিক প্ৰতীতি এবং সর             | কারকে           |         |             |
| লেখা অক্তান্ত চিঠিপত্র                   |                 |         | ₹8°         |
| আমার জীবনের বাণী                         |                 | •       | ২৬১         |
| শামাব বিবেক আমাব নিজের                   |                 | •       | 250         |
| বাংলা কংগ্রেদের স্কট                     | ••              |         | ३७१         |
| लर्ड निर्मानभागातक त्नभा हुईहै हि        | •••             |         | २ १ >       |
| বস্ত-গান্ধী পত্রালাপ: ১১৪০-৪১            | •••             | • • • • | રંઠ૧        |
| বাংলাব মৃপ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের নিব | pট শেষ চিঠি     | ,       | २३७         |
| পরিশিষ্ট                                 |                 |         |             |
| নেভার্ডাকে লেখা রাস্বিহারী বস্তুর ও      | াক।             |         |             |
| চিঠি ১৯৩৮                                | •               |         | 259         |
| :১০১ সালে নেভাজীর চীন সকরের গ            | পরিক <b>রনা</b> |         |             |
| স্ণক্রান্ত নথিপত্র                       | ***             | •••     | 303         |
| নেতাজীকে লেখা ভয়প্রকাশ নাবায়ণে         | র গোপন          |         |             |
| <b>压体 &gt;&gt; 8 2</b>                   |                 |         | 307         |

'ক্রস্রোড্স্'এর বাংলা সংস্কবণ "কোন পথে ?"র দিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। অনিবার্য কারণে প্রকাশে বিল্যেব জ্ঞা আমরা চঃখিত।

গচ্চ বছর আগস্ট মাসে প্রকাশিত "কোন পথে ?"র প্রথম খণ্ডে ১৯৩৮ সালের প্রবং ১৯৩৯ সালের প্রথমার্থেব সভাষচন্দ্রের যাবতীয় বক্তৃতা, রচনা ও চিঠিপত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে রচিত 'করওয়ার্ড ব্লক কেন ?' নিবন্ধটি দিয়ে এই খণ্ডের শুরু। তারপব প্রায় এক বছর ধবে 'কবওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁব রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়েছে। বক্তৃতাশুলির মধ্যে নাগপুর ও রামগড় ভাষণ ডুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালের দ্বলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত শেষ কারাবাসকালীন তার লেগাগুলিব মধ্যে শবংচন্দ্র বসকেও সবকাবকে লেখা চিঠিগুলি তো আছেই। তাছাতা এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত তার ছটি প্রবন্ধ 'আমার জীবনের বাণা'ও 'ফরওয়ার্ড ব্লকের পটভূমি' এবং ক্রেকটি চিঠিও সংযোজন কবা হয়েছে। ১৯৪০-এব ডিসেম্বরে মৃত্তিলাভের পর ও ১৯৪১ সালের জালুয়ার্বিতে দেশ জাগের পূরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সভাষ্টান্দ্রের শেষ পত্রালাপ এই গণ্ডের আব একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ব্রিটিশ বাজদূত লিন্দ্রিপ্রগোকে লেখা তার ছটি চিঠি এবং বাংলা সবকারকে লেখা তার শেষ চিঠি নিয়ে বইটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

পবিশিষ্টে তি্নটি মূল্যবান দলিল প্রকাশ কবা হলে। প্রথম, ১৯০৮ সালে জাপান গেকে স্বভাষচলকে লেখা বাসবিহাবী বস্থব চিঠি, দ্বিভীয়, ১৯০৯ সালে স্বভাষচলের চান যাত্রার পবিকর্মনা সহদ্ধে কৌতৃহলোদীপক তথ্য, এবং তৃতীয়, ১৯৪০ সালের লেগে স্বভাষচলকে লেখা জ্বয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন চিঠি। এগুলিব বাজনৈতিক প্রীক্তিহাসিক ভাংশ্য স্বন্দাই।

১৯৩৮-৪০ সালেব ভারতে বিকল্প বৈপ্লবিক নেতৃত্বেব প্রবক্ত। স্থভাষচন্দ্রকে ব্রবার জন্ম 'কোন পথে ?' একটি অবশ্য-পাঠ্য প্রামাণ। বই। কেবল তাই নয়, বর্তমান ভারতের বাজনৈতিক পটভূমি ভিরিশ দশকের শেষের দিকেই রচিত হয়েছিল। দেশের বর্তমান রাজনীতির শ্ত্র ও নানাজাতীয় সমস্থার সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই স্থভাষচন্দ্রের বস্তাব্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। স্থভরাং 'ফোন পথে ?' কেবল

ইতিহাসের ছাত্রের জন্মই নয়, বর্তমানের ও ভবিষ্ণতের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষেও একটি অপরিহার্য বই।

নতুন তথ্যে এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য কবেছেন দিল্লীর ফাশনাল আকাইভ্স্ অব্ ইণ্ডিয়া, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও শ্রীনৃপেল্ডচন্দ্র মিত্র মহাশয়। শ্রীস্থনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুবাদেব কাদ্ধ অধ্যবসায় ও
নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। প্রতিকৃল অবস্থার মধ্যেও পত্রপ্ট সংস্থাব উল্লম
গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব করেছে। শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ছাপার কাদ্ধ তত্ত্বাবশানেব
সব ভাব সানন্দে বহন করেছেন। প্রদেব সকলকে ধ্রুবাদ জানাই।

সাধাবণ পাঠকমহলে নেতাঞ্জীব জাবনা অবলম্বন কবে নানাপ্রকাব আগড়ভেঞ্চাব ও রহস্তেব কাহিনার চাহিদা তাঁব নিজেব রচনাবলীব চেয়ে অনেক বেশা। দেশের স্বার্থে এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। 'কোন পথে ?'ব মত বইয়েব বহুল প্রচারে ও পঠনপার্ঠনেব মাধ্যমেই তা সম্ভব। আশং করি দেশবাসী এই প্রস্থাবে আমাদেব সহায় হবেন।

जयुद्धि स

৯০ শরং বস্থ বোড কলকাজ:-২৬ ৬ই সেপ্টেম্বব ১৯৭৪

শিশিক্ষাব ক্স

# क्नत श्रंथ ?

দিতীয় খণ্ড



কলকাতার জনসভায় বক্তৃতারত - ১৯৩৯

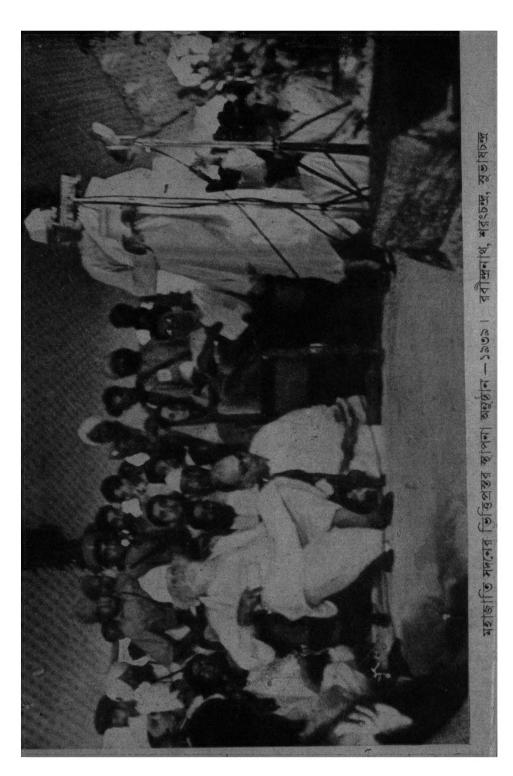



রওয়ার্ড ব্লক গঠনের প্রাক্কালে বিরোধী নেতাদের সম্মেলন (৪১নং উডবার্ন পার্ক ১৯৩৯ এম. এস. অ্যানে, সত্যপাল, স্থভাষচন্দ্র, কামিনীকুমার দত্ত



কলকাতায় ( নেতাজী ভবনে ) বামপন্থী নেতানের সভা – ১৯৩৯



ৱামগড়ে আপোষ বিরোধী সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান—১৯৪০

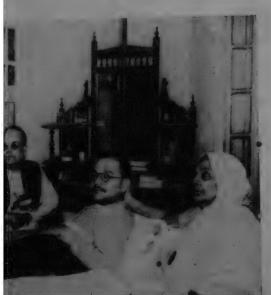

শেষবার জেল থেকে মুক্তি পাবার পর গৃহীত ছবি হু ডিসেম্বর ১৯৪০। ( আনন্দক্ষার পত্রিকার সৌ

### ফরওয়ার্ড ব্লক কেন

eই আগস্ট ১৯৩৯-এর 'ফর ওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ভারতভূমি থেকে উদ্ভূত এক আন্দোলন রূপপরিগ্রহ করেছে। এটি ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক মুখপাত্র এবং এরই মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাদের আশা, আকাজ্জা ও আদর্শ। এটি এমন এক সংগঠন যার উন্নতি ও বিকাশের অফুরস্ক সম্ভাবনা রয়েছে—ভারতীয় জাতির সম্ভাবনা যেমন সীমাহীন এই সংগঠনের সম্ভাবনাও তেমনই। কংগ্রেসের উন্নতি ও বিকাশ ভিতরকার তাগিদের কলেই সম্ভব হয়েছে যদিও বাইরের অনেক কারণে তা প্ররোচিত। ভিতরকার এই তাগিদই করওয়ার্ড রকের জন্মের জন্ম মুখ্যত দায়ী। ব্যক্তিগত কারণ কিংবা আক্মিক কোন অবস্থার উন্তব ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এই নতুন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। করওয়ার্ড রকের আর্বিভাব ঘটেছে যেহেতু কংগ্রেসকে তার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় নতুন এক পর্যায়ে প্রবেশ করতে হবে।

এখন, কংগ্রেসের এই বিকাশ ও উন্নয়ন কিন্তাবে সংঘটিত হয় ?
তার অন্থনিহিত নিয়মসূত্র কী ? ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বের কথা
বলা যেতে পারে, কিন্তু আমার কাছে যা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে
মনে হয় এবং আমার মতে যেটি আর সবের থেকে বেশী বাস্তবামুগ,
তা হেগেলীয় ভায়ালেকটিক বা ছন্দ্রবাদ। প্রগতি বেমন সরল রেখা
অমুসরণ করে না, তেমনই তার চরিত্রও সব সময় শান্তিপূর্ণ নয়। প্রায়ই
প্রগতি আসে সংখর্ষের মধ্যে দিয়ে।

'তত্ত্ব' ও 'বিপরীত তত্ত্ব'র সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে 'সমন্বর তত্ত্বে'র জন্ম হয়। এই 'সমন্বয় তত্ত্ব' আবার ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্বায়ে 'তত্ত্ব' হয়ে ওঠে। এই 'তত্ত্ব' আবার 'বিপরীত তত্ত্ব'কে জাগিয়ে তোলে এবং সেই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে আরেক 'সমন্বয় তত্ত্ব'। এইভাবে প্রগতির চাকা ক্রমাগত এগিয়ে চলে।

যাঁরা যখন তখন একতার কথা বলেন এবং সর্বক্ষেত্রে ও সর্ব অবস্থায় একতা বজায় রাখার জন্মে আবেদন করেন, তাঁরা ক্রমবিকাশের এই মূল সূত্রটি খেয়াল রাখেন না। সত্যকার একতা এবং ভূয়ো একতা, কর্মের একতা ও অকর্মণ্যতার একতা, যে একতা প্রগতিধর্মী এবং যে একতা অচল অবস্থা সৃষ্টি করে—এদের মধ্যে আমাদের পার্থকা করতে হবে। আজ 'যে কোন মূল্যে এবং সকল অবস্থায় একতা' স্নোগান তাদের কাছেই স্থ্বিধাজনক স্নোগান হয়ে উঠেছে যারা আর সক্রিয় নয় এবং বৈপ্লবিক প্রেরণা যাদের আর নেই। এই মন ভোলানো আবেদনে আমরা যেন বিপ্রথ চালিত না হই।

জীবন্ত ও সক্রিয় প্রতিটি আন্দোলনে প্রচন্তর একটি বামপতী শক্তি থাকে—অপেনারা বলতে পারেন—একটি প্রচ্ছন্ন 'বিপরীভ তত্ত্ব'। কাল পূর্ণ হলে এই প্রচ্ছন্ন বামশক্তি প্রকট হয় এবং সময়ে তার আরও বিকাশ ও অভিবাক্তি ঘটে। কঙকগুলি অবস্থার একটি নিদিই সলিবেশের মধ্যে কি ভাবে বামপত্নী শক্তির পোষকতা করা থেতে পারে তা জেনে ঠিক করতে হলে রাজনৈতিক, এবং কথনও কথনও দার্শনিক, অন্তর্ন প্রি দরকার। প্রায়ই এমন হয় যে, দক্ষিণপথীদের দক্ষে আপদ ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে বামপন্থীরা শক্তি অর্জন করে এবং প্রভাব বিস্তার করে। ভিন্ন অবস্থার সন্ধিবেশে, তা সম্ভব নাও হতে পারে। অভএব বামপন্থীর পক্ষে দক্ষিণপন্থী থেকে নিজেদের আলাদা করা এবং নিজম্ব শক্তি ও দলকে সংহত ও প্রসারিত করা প্রয়োজন হতে পারে। এই রকন অবস্থায়, সাময়িকভাবে বেদনাদায়ক হলেও, তীব্র সংঘর্ষ বাস্তবিকপক্ষে প্রগতির অমুকূল হতে পারে এবং আসলে ডা অপরিহার্যও। বামপত্তী শক্তির আবিভাব ও বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে যুক্ত থাকে সাংগঠনিক উন্নাত। দক্ষিণী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে অথবা তার সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বামপদ্মী শক্তি যতদিন পর্যন্ত সংগঠনকে দুখল করতে না পারে অথবা দক্ষিণীদের ভাদের স্বমতে আনতে না পারে ততদিন বামশক্তির অব্যাহত বৃদ্ধি প্রয়োজন।

যথন এই লক্ষাে পোঁছনাে যাবে এবং বামপন্থী শক্তির (তথন যারা

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে) সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে, তথন ইতিহাদের

পুনরাবর্তন ঘটবে, নতুন এক বামপন্থী দলের উদ্ভব হবে—যারা শেষপর্যন্ত বিগত দিনের বামপন্থীদের উংখাত করবে। ১৯২০-এর গান্ধীবাদীরা কংগ্রেসের বামপন্থী দল ছিল, কিন্তু তাই থেকে এই বাঝায় না,
তারা আজকেরও বামপন্থী। কাল যারা বামপন্থী ছিল তারা সব সময়ে

না হলেও, প্রায়ই আগামীকালের দক্ষিণপন্থী হয়ে যায়। আজকের

কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও দক্ষিণের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নয়

এই কথা বলা এবং কংগ্রেস সমগ্রভাবে বামপন্থী এই রকম যুক্তি

দেখানো—মর্থহীন প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। যতই অপ্রীতিকর হোক না

কেন যা বাস্তব ঘটনা তা আমাদের মেনে নেবার সময় হয়েছে।

১৯৩৬ এবং ১৯৩৮-এর মধ্যে দক্ষিণপত্নীদের দঙ্গে সহযোগিতার কলে কংগ্রেদের বামপন্থী শক্তি বেড়ে ওঠে এবং বিকাশলাভ করে। ১৯৩৮-এর দেপ্টেম্বরে দক্ষিণপত্নীদের তরফ থেকে প্রথম ধুয়ো তোলা হয় যে, বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিত। আর সন্তব নয় এবং তারা এত হৈহল্লা করছে ও এমন ঝঞ্চাট করছে যে তাদের সঙ্গে হাত মেলানো আর চলে না। এই নতুন ধুয়ো শেষপর্যন্ত চরমে পৌছয় ১৯৩৯-এ, যথন দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করার স্থচিন্তিত সদ্ধান্ত নেয়। দক্ষিণপন্থীরা যে বর্তমানে সমমতাবলন্ধী কেবিনেট বা ওয়াকিং কমিটির জত্যে জিল্ করে চলেছে তার পিছনে আর কী গভীর তাৎপর্য থাকতে পারে ? তিন বছর তারা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছে, কিন্তু আর ভারা তা পারছে না। কেন ? যেহে কংগ্রেদের ভিতরে বামপন্থীরা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে দেখে দক্ষিণপন্থীদের আর নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়।

নতুন কেবিনেটের বা ওয়াকিং কমিটির এই সমস্তা সমাধান করার দত্তে ১৯৩৯-র ২৯শে এপ্রিল কলকাতায় যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস দমিটির বৈঠক বসে তথন দেখা গেল বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী এবং তাদের স্নোগান ছিল সর্বদলীয় বা মিশ্র কেবিনেটের সপক্ষে। দক্ষিণপন্থীরা কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল না এবং তাদের স্নোগান ছিল সমমতাবলম্বীদের নিয়ে কেবিনেট গঠনের স্নোগান। কলত দক্ষিণপন্থীরাই কিন্তু আপস, সহযোগিতা এবং একতা অসম্ভব করে তুলল। বামপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তার কমে আজকের দক্ষিণপন্থীরা কিছুতেই খুশী নয়। একতার জ্মন্থে কি বামপন্থীরা তা মেনে নেবে ? যদি তারা তাই করে, তার পরিণাম কী হবে ? আমরা কি তার কলে প্রগতির চাকাকে আরও বেগে চলাতে পারব কিংবা আমাদের দলের ভিতরকার প্রতিক্রিয়াকে রদদ যোগাব ?

দক্ষিণপন্থীরা যথন বামপন্থীদের দক্ষে সহযোগিতা করতে রাজী
নয়, তথন আমরা বামপন্থীরা একডার জ্ঞে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ
করে নিজেদের স্থায্যতা প্রতিপাদন করতে পারতাম, যদি দক্ষিণপন্থীদের তথনও কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকত। কিন্তু মার্চ ও এপ্রিল
মাসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছে তাতে ছুর্ভাগ্যবশত একথা স্পপ্ত হয়ে উঠেছে যে, তিনি আসন্ন কোন সংগ্রামের
পরিপ্রেক্ষিতে আর চিন্তা করছেন না। মন্ত্রীরা এবং তাঁদের পরিচালকরূপে যারা এথন কংগ্রেসের উপর আধিপতা করছেন, তাঁদেরও চিন্তায়
সংগ্রামের স্থান নেই। এইরকম পরিস্থিতিতে দক্ষিণসন্থীদের কাছে
আত্মসমর্পণ করা এবং বাইরে একতার ভেখ বজ্লায় রাখার অর্থ আসলে

দাঁড়ায় কংগ্রেসের ভিতরকার প্রতিক্রিয়া ও অচলাবস্থাকে টি কিয়ে
রাখা। আমরা তা পারি না। তা পারা আমাদের পক্ষে উচিতও না।

অত এব বামপন্থীদের দক্ষিণপন্থীদের থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের সংহত হবার সময় এসেছে। যথন তা সম্পন্ন হনে, বামপন্থীরা তখন কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে এবং তারপরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে অগ্রসর হবে। আজকের ব্যুস্পন্থীদের এই কাজ। এই কাজের দায়িত্ব পালন করতে করপ্রার্ড রকের উত্তব হয়েছে।

বর্তমান বামপন্থী দলগুলির পক্ষে এই বামসংহতির ভূমিক। গ্রহণ করতে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু কোন না কোন কারণে, গভ বছরে তাঁরা সে ভূমিকা গ্রহণ করেননি। গত বছর বামপন্থী কংগ্রেসকর্মীরা যথন বামপন্থী ব্লক গঠন করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন-মনে হয়েছিল বামপন্থী দলগুলি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তা কার্যকর করার প্রয়াস করবে। কিন্তু পরে তাঁরা মত বদলান। তথন বামপন্থী দলগুলি খেকে আগত নতুন কর্মাদের নিয়ে করওয়ার্ড ব্লক পত্তন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। অভএব ফরওয়ার্ড ব্লক কেবলমাত্র কংগ্রেদের আভ্যস্তরীণ তাগিদ খেকেই সৃষ্টি হয়নি, তা ঐতিহাসিক আবশ্যকতারও কল। এ ছাড়াও, আজকের অবস্থা সন্নিবেশও এর আবির্ভাবের পক্ষে। যে করওয়ার্ড রকের এইভাবে এবং এই অবস্থার মধ্যে উদ্ভব, সেই করওয়ার্ড ব্লক মরতে পারে না। আমাদের রাজনৈতিক বিকাশধারায় এটি একটি অবশাস্তাবী ঘটনা। তা স্থায়ী হয়ে বইল এবং যত দিন যাবে তত শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে যাদের সন্দেহ আছে তাঁরা যেন ধৈর্য ধরে কংগ্রেসের এবং ক্**রওয়া**র্ড ব্লকের ভবিশ্রৎ ইতিহাস অমুধাবন করেন।

# ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা

১২ই আগন্ট, ১৯৩৯-এর 'করওয়ার্ড ব্লকে' প্রকাশিত স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

করেকটি ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বাম-পন্থীরা ১৯১০ দালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেদ দখল করে নিতে দক্ষম হয়। তাই থেকেই মিস্টার জিন্না, মিস্টার বি. দি. পাল, মিস্টার বি. চক্রবর্তীর মত প্রাক্তন নেতারা কংগ্রেদ থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্কেত পান। বামপন্থীরা কংগ্রেদের প্রধান দল হয়ে দাঁড়াল এবং কিছুদিন তারা সংখ্যায় দর্বাধিক হয়ে রইল। ১৯২২ সালে আইন অমাস্থ আন্দোলন স্থগিত রাখার কলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। এবং আইন সভাতে লড়াই চালানোর প্রশ্নে এই দল ছটি উপদলে ভাগ হয়ে গেল—স্বরাজবাদী এবং দনাতনপন্থী (নোচেঞ্জার)। কিছুকাল পরে আইন সভায়ে লড়াই সম্প্রদারিত করার স্বরাজবাদী পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ করায় এই বিরোধ মিটে যায়।

১৯২৮ সালে নেহরু কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্টে অধিকাংশ সদস্য ডমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে ভারতের একটি গঠনতন্ত্রের স্থপারিশ করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নীগর্গনে এক বামপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাতে লীগের সদস্যরা কংগ্রেসকে তাদের স্বমতে আনতে চেপ্তা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। লীগের সদস্যরা চেয়েছিল কংগ্রেস ভার আদর্শের পরিবর্তন করে ঘ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করুক যে ক্যুগ্রেসের লক্ষ্য—স্বাধীনভা। কংগ্রেসের মূল সংস্থা থেকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং তার নেতৃত্ব করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এক বছর ধরে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে মহাত্মাজীর অমুরোধে স্বাধীনভাকে তার লক্ষ্য হিসেবে গ্রন্থা করা হয়।

এই আপদের কলে কংগ্রেদের সব দল-উপদলের পক্ষে একসক্ষে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৩০-এর আইন অমাক্ত আন্দোলনে যোগ দিয়ে
এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩৩-এ লড়াই স্থগিত রাখা এবং ১৯৩৪-এ নিখিল ভারত কংগ্রেদ কমিটির দংদদীয় কার্যক্রম গ্রহণ বামপক্ষকে বিজ্ঞোহী করে তুলল। তথনই কংগ্রেদ দোশ্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব হয় এবং যথাসময়ে এই •দলের আবির্ভাব ও তাদের দক্রিয় ভূমিকার ফলেই নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তা অনেকাংশে নিরস্ত হয়। কংগ্রেদ সোশ্যালিস্ট পার্টি শীঘ্রই কংগ্রেদের ভিতরকার বামপন্থীদের মিলন কেন্দ্র হয়ে দাড়াল।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সংখ্যা ও প্রভাব এই উভয় দিক থেকেই কংগ্রেদ সোশ্যালিন্ট পার্টি যথেষ্ট প্রাধান্ত লাভ করে। কিন্তু ১৯৬৮-এর ক্ষেক্রয়ারিতে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেদ অধিবেশনে দেখা গেল দি.এদ.পি.-র অগ্রগতি থেমে গেছে। হরিপুরা কংগ্রেদের প্রেদিডেন্টের অভিভাষণে আমি বলেছিলাম কংগ্রেদের ভিতরে কংগ্রেদ সোশ্যালিন্ট পার্টির ভূমিকা দমাজতান্ত্রিক ভূমিকার বদলে হওয়া উচিত দাম্রাজ্ঞাবাদ-বিরোধী বামপন্থীর ভূমিকা এবং একমাত্র এই শেষোক্ত ভূমিকা পালন করেই তা অগ্রগতি বজায় রাথতে পারবে।

হরিপুরা কংগ্রেসের পর সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়, তাঁরা এই মতের সঙ্গে একমত হন। সাধারণভাবে সবাই বোধ করছিল, সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে প্রস্তুত নয়, অথচ কংগ্রেসের ভিত্তরে যারা প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক ও সাঞ্জাজ্যবাদবিরোধী তাদের ন্নভম সাধারণ একটি কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত করা দরকার। আমার আরও মনে হয়েছিল, একমাত্র এই উপায়েই দক্ষিণপদ্বীদের আক্রমণ প্রতিহত করা থেতে পারে এবং একটি মার্কসবাদী পার্টির বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে।

গান্ধী সেবা সজ্ঞা, যাকে বলা যেতে পারে কংগ্রেসের বর্তমান সংখ্যা-

গরিষ্ঠ দর্লের (অথবা গান্ধী পার্টির) 'লোহ কাঠামো', সেই সজ্জ্ব ১৯৩৮-এর মার্চ মানে ওড়িশার দেলংয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কনকারেন্সের অমুষ্ঠান করে। এই কনকারেকো গান্ধী সেবা সঙ্গুর বামপুত্তীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অক্সান্ত অনেক বিষয়ের মধ্যে সঙ্গুরুত্ব করে শ্রমিক এলাকায় তারা তাদের লোক পাঠাবে, উদ্দেশ্য এদেশে শ্রেণীসচেতন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষে যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী কাজ্প করছে তাদের যাতে উৎথাত করা যায়। আরও স্থির হয়, দেশের প্রাদেশিক ও অন্যান্ত কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে হাত করার জন্মে তারা তাদের প্রধান প্রধান সদস্যদের নিয়োজিত করবে।

১৯৩৪ সালে নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে সংসদীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে ভার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা দেয় ১৯৩৭- এ প্রদেশগুলিতে সরকারী ক্ষমতা গ্রহণে। এর ফলে দক্ষিণসন্থীর। তাদের অবস্থা এভ সংহত করে তুলল এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এমন বাড়িয়ে ক্ষেলল যে ১৯৩৮-এ তারা বামপন্থী শক্তির উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। এই সুচিন্তিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বামপন্থী শক্তি যদি সচেতন-ভাবে নিজেদের সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারত তবেই তার টিকে থাকার আশা ছিল।

যদি কংগ্রেসের ভিতরকার প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকলে কংগ্রেস সোশ্রালিস্ট পার্টির পতাকাতলে মিলিড হতে পারত, তাহলে ব্যাপারটা থ্বই সহজ্ব হয়ে যেত। কিন্তু তা হল না। এই কারণেই, হরিপুরা কংগ্রেসের পরে ন্যনতম সাধারণ এক কার্যক্রমের ভিত্তিতে বামপন্থী সবাইকে সংগঠিত করার জ্বত্যে একটি বামপন্থী রক গড়বার কথা ভাবা হয়েছিল। যদি বর্তমান বামপন্থী পার্টিগুলি এই বামপন্থী রক (এখন যার নত্ন নামকরণ হয়েছে করওঁয়ার্ড রক) গড়ে তোলার দায়িত্ব নিত, তাহলে এর মধ্যে বার্মপন্থীদের সংহত করার কাল্প থনেক এগিয়ে যেত।

কিন্তু বা দল আমাদের নিরাশ করলেও, আদর্শের অবহেলা

কথনই স্বীকার্য নয়। এই জন্যে বামপন্থী যাদের পাওয়া গেঁছে ভাদের নিয়েই করওয়ার্ড ব্লুক গঠন করা হয়েছে। পথ বাধাসকুল হওয়া সন্ত্বেও ব্লুক যে অভ্তপূর্ব ছরিজগতিতে বিকাশ ও প্রসার লাভ করবে ভাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সে-সময় শীত্রই আসবে যথন আজু যাঁরা এতে যোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভারা দ্বিধা ভ্যাগ করে যোগ দিতে এগিয়ে আসবেন। করওয়ার্ড রকের সামনে এবং কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তির সামনে ভিনটি কর্তব্য—বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠদের জয় করে আনা, এবং জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা। যাঁরা আমাদের সমালোচনা করেন এবং ছিদ্রায়েষণ করে থাকেন ভারা এর চেয়ে ভালো কিছু বিকল্প প্রস্তাব দিন। আমরা ভা গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না। তবে আমাদের যতদুর মনে হয় অল্য কোন বিকল্প সম্ভব নয়।

যে দক্ষিণপন্থীরা সংগ্রামের কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে এবং এখন নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারবাদের ধারায় চিস্তা করছে তাদের কন্তা থেকে কংগ্রেসকে বাঁচাতেই হবে। একমাত্র বামপন্থী শক্তিই কংগ্রেসের বৈপ্লবিক চরিত্র বন্ধায় রেখে অবিলম্বে জাতীয় স্বাধীনভার জন্ম সংগ্রাম শুরু করতে পারে।

• আজ্কাল কোন কোন মহলে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি সস্তা হয়ে গেছে।
কিছু প্রদেশে এমন সোগ্রালিস্টদের পাওয়া যেতে পারে যারা
মন্ত্রীদের তল্পীবাহক। অতএব বে সকল দক্ষিণপদ্ধী সমাজতন্ত্রের ভেখ
নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে।
কথা নয়, কাজ চাই। যারা যথার্থ সোগ্রালিস্ট দৈনন্দিন কার্ষকলাপে
তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বামপন্থী, ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শুধ্
বামপন্থী বুলি আউড়িয়ে এবং চটকদার বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ কিছু লাভ
হবে না।

কংগ্রেদের মধ্যে যারা প্রগতিব্লাদী, বৈপ্লবিক ও সামাজ্যবাদ-বিরোধী, তারা সোখ্যালিস্ট হোক বা নাই হোক, ক্রওয়ার্ড রক ভাদের স্বাইকে একত্র ক্রবে। সামাজ্যবাদ্বিরোধী লংগ্রামের কলে ভারত তার জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবে, এই সংহতির মধ্যে দিয়ে জনগণ সেই সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুত হবে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে রককে ভেঙে দেওয়া হবে না। এর জীবন ও কর্মপ্রয়াসের নবপর্যায় তার দ্বারা স্থৃচিত হবে। এবং সেই পর্যায় নিঃসন্দেহে হবে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়।

## শান্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিব্রতি

আগস্ট ১৯, ১৯০৯।

কংগ্রেস থেকে কার্যত তিন বছরের জন্মে আমাকে বহিষ্কার করীর যে সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটি নিয়েছে আমি তা সাদরে গ্রহণ করছি। গত কয়েক বছর ধরে 'দক্ষিণপন্থীদের জোট বাঁধবার' যে প্রক্রিয়া চলে আসছে প্রদেশে প্রদেশে মল্লিছের গদি নেবার ফলে তা আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এই সিদ্ধান্ত। ওয়ার্কিং কমিটির এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের বর্তমান দংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আদল চরিত্র এবং তারা যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ছে। আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা তাদের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্থায়সঙ্গত। নিয়ম-তান্ত্রিকতা ও সংস্কারবাদের দিকে নিয়মিত সরে যাওয়া সম্পর্কে দেশকে সভর্ক করে যে-সব প্রস্তাবে কংগ্রেসের বৈপ্লবিক চরিত্রকে হনন করার প্রয়াস করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করে, বামসংহতির উদ্দেশ্যে •কাজ করে, এবং সবশেষে হলেও যার গুরুত্ব কম নয়, আসল্ল সংগ্রামের জম্ম প্ৰস্তুত হতে দেশৰাদীর কাছে ক্রমাগত আবেদন করে—'আমি এমন একটি অপরাধ করেছি যার জন্মে আমাকে দণ্ডভোগ করতেই হবে। আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমার অগণিত দেশবাসীর কাছে তা অভাবিত আঘাত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা হয়নি। এতে প্রকট হয়েছে নিয়মতান্ত্রিকতা এবং গণসংগ্রামের মধ্যে বিরোধের যথার্থ যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এবং আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তনের জীনিবার্য এক পর্ব। এইজয়ে, আমার মধ্যে রাগ বা তিক্ততা লেশমাত্র নেই। শুধু এই ভেবে আমার ছ:থ হচ্ছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি বোঝেনি তাদের এই ধরনের কাজে আমি যতটা আঘাত পাব তার চেয়ে ভারাই আঘাত পাবে বেশী।

করওয়ার্ড রকের সদস্যদের কাছে, সাধারণভাবে বামপন্থীদের কাছে এবং জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন তাঁরা যেন এই প্ররোচনা সত্ত্বেও শাস্ত ও সংযত থাকেন এবং আরও বেশী থৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যান। আমার উপরে যদি নিপীড়ন চালানো হয় তাতে কী আসে যায় ? আমি আগের থেকেও আরও বেশী অমুরাগের সঙ্গে কংগ্রেসকে জড়িয়ে ধরব এবং জাতির একজন সেবকরপে দেশকে ও কংগ্রেসকে দেবা করে যাব। দেশবাসীর কাছে আমি আবেদন করছি তারা দলে দলে এগিয়ে এসে কংগ্রেসে যোগ দিন এবং করওয়ার্ড রকের সদস্য তালিকাভুক্ত হোন। একমাত্র এইজাবে চললেই আমরা কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের আমাদের মতে ভিড়িয়ে আনতে পারব এবং নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারবাদের বর্তমান নীতির বিপর্যয় ঘটিয়ে ভারতীয় জনগণের সন্মিলিত শক্তি নিয়ে স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করতে পারব।

পরিশেষে জনসাধারণকে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন ভূলে না যান যে, আজ যা ঘটছে তা ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র। অনেক বছর আগে বামপন্থীদের একবার কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, কিন্তু বেশীদিন অতিবাহিত হয়নি, তারা বিপুল সংখ্যায় কিরে আসে। কংগ্রেসকে তখন তাদের নীতি ও কার্যক্রম মেনে নিতে হয়। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, আমরা বামপন্থীরা যে আদর্শকে রূপ দিতে চাই তা স্থায়সঙ্গত এবং ওয়ার্কিং কমিটির এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে তার যতথানি বিকাশ ঘটবে অন্থ কোন উপায়ে তা ঘটবে না। দেশের এক্প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সব অঞ্চল থেকে করওয়ার্ড রকের ভাকে যে বিশ্বয়কর সাড়া জেগেছে তাতে আমি নিশ্চিত বোধ করছি যে, কংগ্রেসকে আবার আমরা পুনক্ষ্মীবিত করে তার বৈপ্লবিক ভূমিকায় কিরিয়ে আনতে পারব এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুকু করতে সক্ষম হব।

## মহাজাতি সদন

১ই আগস্ট ১৯৩২ রবীক্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'মহান্ধাতিসদনে'র ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে নেভান্তীর ভাষণ।

বছদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জ্বন্থ যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তারা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন; সে অভাব একটা গৃহের, থেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা, আকাজ্র্যা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বান্থ প্রতীক স্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। পরিশেষে আপনার পাবত করকমলের দারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগা যে আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দারা সেই বীজ্ব বপন করাতে পারছি যার কলের দারা আমরা একদিন ভবিশ্বং ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও স্থুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব।

আঞ্চলার এই গুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিদ্যুতের কথা আপনাআপনি মনে আমছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের ভিতর দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডী মানেনি—এমনকি জ্বাতীয়তার গণ্ডীও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন—ভা কি বিশ্বমানবের জন্ম নয় ? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোখিত, নবজাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি ? আমরা জানি যে আমরা তাঁদেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

নবজাগরণের ফলে, প্রবৃদ্ধ ভারতের মৃক্ত আত্মা যথন 'বহু'র মধ্যে
নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন তথন দেখলেন যে একদিকে রাষ্ট্র
এবং অপরদিকে সমাজ তাঁকে শৃঙ্খালিত করে রেখেছে। তারপর আরম্ভ
হল—রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব। সেই বিপ্লবের স্কুচনাও এই ভূমিতে
—যেখানে একদিন ধর্মবিপ্লবের ও কৃষ্টিবিপ্লবের আবিভাব হয়েছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেদের (বা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার)
জন্ম হয়। কুড়ি বংসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাষ্ট্রীয়
ইতিহাসে এক নৃতন যুগ আরম্ভ হয়—সেটা স্বাবলম্বনের যুগ, স্বদেশীর
ও বিদেশীবর্জনের যুগ। তার পরের একদিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপর্বদিকে
আমলাতন্ত্রের দমননীতি এমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করলে
যে দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবতী হয়ে, আত্মসংযম হারিয়ে
ইতিহাসের চিরপরিচিত পত্থা—সশস্ত্র বিজ্ঞোহের পন্থা—অবলম্বন
করলে। দশ বংসর অতীত হতে না হতে আমরা পুনরায় আমাদের
রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নৃতন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম—"অহিংস
অসহযোগ ও সভ্যাগ্রহের" অধ্যায়।

আজ ভারতায় রায়য় গগন মেঘাছয় হয়ে উঠেছে। আমরাও
ইতিহাসের এমন এক চৌমায়য় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন
দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্তা এই—য়ে
নিয়মভান্ত্রিকভার পথ আমরা ১৯২০ ঐটোকে বর্জন করেছিলাম, পুনরায়
কি সেই পথে কিরে যাব ? অথবা আমরা কি গণআন্দোলনের পথে
অগ্রসর হয়ে গণসংগ্রামের জন্ম প্রস্তুত হব ? এখানে তর্কবিতর্ক
আমি শুরু করব না—আমি শুরু এই কথা বলতে চাই য়ে, নবজাগ্রভ
ভারতীয় মহাজাতি স্বাবল্যন, গণজান্দোলন এবং গণসংগ্রামের পদ্মা
কিছুতেই পরিভাগে করবে না। এই পন্থার দ্বারাই ভারা অনেকটা
সাক্ষ্যালাভ করেছে এবং ভবিশ্বতে আরও বেশী সাক্ষ্যালাভ করবে
বলে বিশ্বাস করি। সর্বোপরি, বেদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা
ভূচ্ছ আপস করে ভারা কিছুতেই ভাদের জন্মগত অধিকার—আধীনতা
—থেলায় ছেড়ে দৈবে না।

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই স্থায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা চাই এক নৃতন সমাজ, ও এক নৃতন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মৃর্ত হয়ে উঠবে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কঠে আমাদের সুপ্তোখিত জাতির আশা আকাজ্ঞাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুপ্তয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে—তা আপনি যেমন উপলব্দি করবেন, তেমন আর কে করবে ? যে শুভ অনুষ্ঠানের জ্বন্থ আমরা এথানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে ৷ গুরুদেব ৷ আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিতোর পদে বরণ করে ধন্ত হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার কলে ব্যক্তি ও জাতি মৃক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির স্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবন কেন্দ্র হয়ে 'মহাজ্ঞাতি দদন' নাম দার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্বাদ ককন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের দংগ্রাম পথে অগ্রদর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে শাকল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি ৮

#### আমাদের সমালোচকরা

১৯শে আগস্ট ১৯ ০৯-এ 'ফরওয়াড ব্লকে' স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

ন্থায় সমালোচনা করার অধিকার যেহেতু আমরা মানি এবং বিশ্বাস করি সুস্থ সমালোচনা বিকাশ উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য, সেই জন্তে করওয়ার্ড রকের জন্মলগ্ন থেকে তার উদ্দেশ্যে যে সব সমালোচনা বর্ষিত হচ্ছে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করেছি। আমরা দেগুলি স্বত্বে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের থেকে লাভবান হবার প্রয়াস করছি। আমাদের সাধ্যমত সেগুলির জ্বাব দেবারও চেট্টা করেছি। আমরা দেখে খুশী হয়েছি যে, তার ফলে, আমাদের যারা সমালোচক ছিলেন তাঁদের কতকাংশ এখন আমাদের সমর্থক হয়েছেন।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যারা কিছুতেই খুলী হবেন না বলে দৃঢ়প্রভিজ্ঞ এবং তারা তাঁদের অভিযোগগুলি সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের অধিকাংশই দক্ষিণপন্থী, তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে এমন কিছু লোককেও পাওয়া যাবে যাদের সাধারণতঃ বামপন্থী বলে মনে করা হয়। এই ধরনের অবুঝ দক্ষিণপন্থী সমালোচকরা কোন উদ্দেশ্যে চালিত হচ্ছেন তা কল্পনা করা কইকর নয় কিন্তু যারা নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেন অথচ করওয়ার্ড ব্লককে আক্রমণ করে অদ্ভুত ধরনের তৃথিলাভ করেন বলে মনে হয়, তাঁদের বোঝা শক্ত।

প্রথম দিকে বলা হচ্ছিল, ফরওয়ার্ড রকের জন্মের মূলে আছে ব্যক্তিগত কারণ এবং দলাদলি—রকের যথার্থ কার্যক্রম নেই, আগলে রক রক-গঠনের বিরোধী—গান্ধীবাদী নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করেও করওয়ার্ড রক যথন কংগ্রেসের ভিতরে নতুন একটা সংগঠন গড়তে চাইছে, তথন তার উদ্দেশ্য অকারণ একটা ভাঙন সৃষ্টি করা, করওয়ার্ড রক গঠন করার একমাত্র উদ্দেশ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অথবা ভার ভিতরকার কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই চালানো। ২২শে

জুন বোস্বাইয়ে করওয়ার্ড রকের নিখিল ভারত কন্ফারেন্স অনুষ্ঠিত হবার পর থেকে এই ধরনের সমালোচনা কার্যত বন্ধ হয়েছে, যেহেতু তাতে রকের মূল নীতি, পদ্ধতি ও কার্যক্রম নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অস্ত আরেক ধরনের সমালোচনা, অনেক দিক থেকে সঙ্গত জ্বাব নিয়মিত দেওয়া সহেও, চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই সব সমালোচনাকে ছভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের সমালোচনার মূল বক্তবা, কররয়ার্ড ব্রক স্থবিধাবাদী ও ক্যাসিস্টদের তার আওতার মধ্যে টেনে আনছে। ফরওয়ার্ড ব্লককে স্থবিধাবাদের দায়ে দায়ী করা বাস্তবিক হাস্থকর। করওয়ার্ড ব্লকের সদস্যকে তুদিকে লড়াই করতে হচ্ছে—ব্রিটশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেদী আমলাভন্ত্র— এবং ছদিক থেকেই নিগৃহীত হতে হচ্ছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখতে গেলে, কিছুই দে লাভ করছে না, অথচ খোয়াচ্ছে সব কিছুই। সু বধাবাদের পথ, যে-পথে সবচেয়ে কম বাধা সেই পথ কিন্তু সোজা নিয়ে যায় দক্ষিণপদ্মীদের শিবিরে। সেখানে রয়েছে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা। যভদিন কংগ্রেস সভ্যাগ্রহ ( অথব। আইন-অমান্ত ) পরিহার করে সংসদীয় রাজনীতির পথ গ্রহণ করেনি ততদিন খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে। এমন অনেক লোককে সেখানে দেখা যাবে যারা কন্মিনকালে ইংরেজের জেলথানার ধারেকাছে যায় নি। দেখানে কোটিপতিরা দেশপ্রেমিক সেজে বিচরণ করছে দেখা যাবে, যেহেতু ভারা নিজেদের গান্ধীবাদী বলার অধিকার পেয়েছে। দেখা যাবে এমন কংগ্রেদকর্মীদের, যারা কংগ্রেদী মন্ত্রীদের অনুগ্রহে ( যেমন মধ্যপ্রদেশ ) স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মনোনয়ন গ্রহণ করেছে, যদিও স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্ম সরকারী মনোনয়ন কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। দেখা যাবে কংগ্রেদী মন্ত্রীরা (যেমন বোম্বাইয়ে) স্থবিধাবাদীদের বেশী করে দলে ভিড়াবার জন্মে ঢালাও ভাবে জে. পি. পদ দিয়ে চলেছে, যদিও বহু আগেই কংগ্রেদকর্মীদের উপর কংগ্রেদের নির্দেশ আছে ভারা যেনজে. পি. বা অনারারি ম্যাজিস্টেটের পদ না গ্রহণ করে। যে সৰ জমিদার (জমির মালিক), শিল্পপুতি ও কোটি-

পতিরা এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আদেপাশে ঘুরঘুর করছে তারা যদি স্থিবাবাদী না হয়, তবে স্থবিধাবাদী কে ? এবং বোম্বাই ও মাজাজ্বের ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি যারা রাতারাতি মন্ত্রীদের মুখপত্র হয়ে দাড়িয়েছে, তারাও কি নির্লজ্ঞ স্থবিধাবাদী নয় ? দক্ষিণপন্থীরা এবং তাদের মিত্রবন্ধুরাই যে যথার্থ স্থবিধাবাদী এতে কোনই সন্দেহ নেই এবং একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে।

এবং আমাদের তথাকথিত বামপন্থীদের প্রসঙ্গেও বলা যেতে পারে, মুথে বামপন্থী এবং কাজে দক্ষিণপন্থী হওয়া—কথার তুবড়িতে গান্ধীবাদকে উচ্ছেদ করার প্রয়াস করা, পরমুহূর্তে দক্ষিণপন্থীর ধমক থেয়ে নতিস্বীকার করা—ওয়াকিং কমিটিকে বয়কট করা অথচ তার আলাপ-আলোচনায় যোগদান করা—সম্ভবত এইগুলিই স্থবিধাবাদের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এবার ক্যাসিস্ট সম্পর্কে। ভারতীয় প্রসঙ্গে 'ক্যাসিস্ট' শব্দের ঠিক অর্থ কি বোঝা মৃশকিল, অবশ্য শব্দটিকে যদি বৈজ্ঞানিক বা টেকনিকাল অর্থে ব্যবহার করা হয়। তা সর্বেও 'ক্যাসিস্ট' অর্থে যদি যারা নিজেদের হিটলার, মহা-হিটলার বা উঠতি-হিটলার বলে জাহির করে তাদের বোঝায়, তাহলে বলা বেতে পারে মানবজ্ঞাতির এই নিদর্শনগুলির হদিস দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে মিলতে পারে।

অপর ধরনের সমালোচনার বক্তব্য এই যে, ফরওয়ার্ড রক দেশের কংগ্রেসবিরোধীদের সঙ্গে জোট পাকাচ্ছে এবং শীঘ্রই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সহায়তায় প্রতিদ্বন্দী এক সংগঠন গড়ে তুলবে। যারা এইরকম পরোক্ষভাবে কংগ্রেসবিরোধী সংগঠন বলে করওয়ার্ড রককে হেয় করতে চায় তারা ভালোমতই জানে কংগ্রেসের সদস্থ না হলে কেউ রকের সদস্থ হতে পারে না এবং করওয়ার্ড রকের সদস্থ হতে গেলে কংগ্রেসসদস্থ হওয়া ছাড়াও বৈপ্লবিক নীতিতে বিশ্বাসী হওয়া চাই। এ ছাড়া, নানা জায়ুয়গায় আমি বারেবারে বলেছি যে, কোন অবস্থাতেই আমরা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসব না। আমাদের কাজ কংগ্রেসক্রে পরিবর্তিত করা—কংগ্রেসকে পরিস্তাাগ করা নয়।

আমাদের যাঁরা সমালোচক তাঁরা এ কথা আমাদের মতই জানেন, তবুও তাঁরা এই আশার তাঁদের অভিযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন যে, বিস্তর কাদা ছেটালে শেষ পর্যন্ত তার কিছুটা গায়ে লাগতেও পারে।

হয়তো আমাদের সমালোচকরা ঈর্ষান্বিত, তার কারণ তাঁদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা যথন সংখ্যালঘুদের এবং ভারতীয় জনগণের অক্যান্ত আংশকে তাঁদের দলে টেনে আনতে পারছে না, তথন করওয়ার্ড রক বহুল 'পরিমাণে তাদের সহান্তভূতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। দেশবাসীর এই সব অংশ, যারা কংগ্রেসের বাইরে রয়েছে, তাদের আন্থা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের থেকে বামপন্থীদের উপর তুলনায় বেশী। এবং যদি তারা নিকট ভবিয়তে কংগ্রেসে যোগদান করে, তাহলে সেই কংগ্রেস হবে বামপন্থীদের আয়তাধীন কংগ্রেস। এর কারণ হয়তো এই যে, বামপন্থীরা গণতস্ত্রের জ্বন্তে লড়াই করে চলেছে, তারা গণআন্দোলন এবং জনহিতকর কার্যক্রমের সপক্ষে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে তাদের আপসহীন বিরোধিতা তারা ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এতে হালে পানি পাওয়া যাবে না। ভারতের জনসাধারণকেও আজ আর এইভাবে ধোঁকা দেওয়া চলে না। তাদের
যতটা সরল বলে মনে করা হচ্ছে তারা ততটা সরল নেই। ফলে,
এইসব সমালোচক থাকা সত্ত্বেও, ফরওয়ার্ড রক এগিয়ে চলেছে এবং
তাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবেও। দক্ষিণপদ্মীদের জোট ও নিয়মতান্ত্রিকভার একমাত্র বিকল্প করওয়ার্ড রকের কার্যক্রম। রকের তিনদকা
কর্তব্য এই—বামসংহতি, কংগ্রেসের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের
আমাদের মতে টেনে আনা এবং কংগ্রেসের সন্মিলিত শক্তিতে জাতীয়
সংগ্রাম শুরু করা। ফরওয়ার্ড রক যা স্থির করেছে তার থেকে আরও
ভালো কিছু যদি আপনারা প্রস্তাব করতে পারেন, নিশ্চয় করবেন।
আমরা মনেপ্রাণ্ড উন্মুক্ত এবং বোঝরার জন্তে আমরা প্রস্তুত। তবে
ছিদ্রাঘেষী নিন্দুকের মত স্বকিছুকে নস্তাৎ করেও কোন লাভ নেই।
তার পরিণাম ব্যর্থতা ও সর্বনাশ।

#### এই ক্ষণে যা প্রয়োজন

২৬শে আগন্ট, ১৯৩৯এব 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

যথন আমি লিখছি ইওরোপে তথন কী ঘটে চলেছে কে জানে ? খবর পাওয়া যাচ্ছে, হের হিটলার পোল্যাগুকে চরমপত্র দিয়েছে। খবই সম্ভব—হয়তো ঘটেছেও তাই। যদি তাই ঘটে থাকে পোল্যাগুর প্রতিক্রিয়া কি হবে ? রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাধীনতাপ্রিয় পোলরা কি তাদের পবিত্র ভূমির জন্মে লড়াই করবে ? অথবা তারা চেকদের পন্থা অনুসরণ করবে ? মার্শাল পিল্মুডস্কি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে অনাক্রমণ চুক্তিও জার্মান চরমপত্র সত্ত্রেও নিশ্চন্তে যুদ্ধের ভবিশ্বদাণী করা চলত। কিন্তু পোল্যাগ্রের অগ্রণী মার্শাল আর নেই, তাঁর অবর্তমানে তাঁর দেশবাসী কী করবে, জানা নেই। পোলরা সত্যি যতটা আবেগপ্রবণ ততথানি যদি না হত, তাহলে জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণের মূল্যে পাওয়া শান্তির উপর ভরসা করা যেত। কিন্তু আজ নিশ্চিত কোন ভবিশ্বদাণী করা সম্ভব নয়, যদিও গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের কূটনৈতিক চাপে পড়ে পোল্যাগু শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, সৎসাহসের অনেকথানিই স্থবিবেচনা।

জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাবে, তাহলে একথা ঠিক ভারতীয় জনগণের সহামুভূতি থাকবে পোলদের পক্ষে। জার্মানীর পক্ষে আমাদের বোঝাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে যে, পোলিশ করিডরে অথবা যে এলাকা নিয়ে যুদ্ধ হতে পারে সেই এলাকায় এখন পোলদের থেকে জার্মানদেরই বসবাস বেশী। কিন্তু জানজিগের প্রশ্নে, জার্মানদের দাবি নিশ্চয়ই অথগুনীয় এবং যদি কেবলমাত্র জান্জিগ প্রশ্ন নিয়ে যুদ্ধ বাধে বিশ্ব জনমতের দরবান্মে জার্মানীর আরজি হবে অনুস্বীকার্ম।

এই আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, জাঙি হিসাবে আমাদের করণীয় কী ? আমরা কি বসে ভাবব আর বচসা করে চলব যথন যুদ্ধের দাবানল পৃথিবীর এক প্রাপ্ত থেকে আরেক প্রাপ্তে ছড়িয়ে পড়বে ? যদি রাশিয়ান ও জার্মানরা, যারা কাল পর্যন্ত পরস্পরের চরম শক্ত ছিল, বিশ্বসঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে তাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে কংগ্রেসের হুই পক্ষ তাদের বিরোধ ভূলে গিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দিকে জাতিকে চালিত করার জন্মে কেন হাত মেলাতে পারবে না ? নির্দলীয় 'জাতীয়' কেবিনেট কি একাস্তভাবে ইওরোপীয় ঘটনাই হয়ে থাকবে ? এই রকম জরুরী অবস্থায় কংগ্রেসকর্মীরা সমমতাবলম্বী কেবিনেটের ধারণা পরিহার করে, তার জায়গায় মিশ্র কেবিনেট গঠন করার শিক্ষা কি নেবে না ? এর জ্বাব দিতে পারেন কেবলমাত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্থরা এবং তাঁদের উপদেষ্টা।মহাত্মা গান্ধী। বামপন্থীয়া বরাবরই মিশ্র কেবিনেট গঠনের নীতির সপক্ষে, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাদের অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দবার পক্ষে এই কথা থেয়াল রাথা ভালো যে, কংগ্রেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং তাদের নেতারা যদি অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে এই সংকট মুহুর্তে জাতিকে যথোচিত নেতৃহ দিতে না পারেন, তাহলে যে ধারণা এখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ কংগ্রেদের দক্ষিণ-পন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপদের চেষ্টা করছে, সেই ধারণাকেই তাঁরা স্থৃদ্চ করবেন। গ্রেটব্রিটেন এবং তার সমর্থকরা এখন পোলদের জ্বন্থে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলছে এবং যদি সে যুদ্ধে যায়, মুথে "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" বুলি নিয়েই সে যুদ্ধে যাবে। আমাদের ব্রিটিশ শাসকদের কি এখন মনে করিয়ে দেওয়ার সময় আসেনি যে, স্ব্রেজ্খালের পুবে একটা ভূখণ্ড রয়েছে, যেখানকার স্থপ্রাচীন ও সংস্কৃতিবান এক জাতির অধিবাসীরা স্বাধীনতার জ্মুস্থত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের চাপে নিম্পেষিত হচ্ছে ? এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ ও তাদের সরকারকে কি একথা বলার সময় হয়নি যে, নিজেদের ঘরে যায়া গোলাম ভারা অপরের স্বাধীনভার জ্বন্থে লড়াই করতে পারে না ?

যতদ্র সম্ভব সোজা কথায় ব্রিটেনকে জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লোকবল, অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে ভারত রসদ যোগাবে না। যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্ম কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যদিও সেই প্রতিরোধের চরিত্র আবশ্যিকভাবে হবে অহিংস। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি যা বলেছে, যেমন, যুদ্ধের কোন জরুরী অবস্থায় আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করব না, এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করানোর চেষ্টাকে অহিংসভাবে প্রতিরোধ করার দূঢ়সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ওয়ার্কিং কমিটি কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যদের কেন্দ্রীয় এসেম্রি ও কাউন্সিল অক স্টেটের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদান না করার জ্বস্থে নির্দেশ দিয়েছে। কিছু না করার থেকে নিশ্চয় এটুকুও ভালো—তবে প্রয়োজন অনুপাতে এ বাবস্থা অত্যন্ত সামায়। ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যদের এখনই পদত্যাগ করা উচিত এবং এই প্রশ্নে নির্বাচকমগুলীর কাছে নতুন নির্দেশের জন্ম আবেদন করা উচিত। এর ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং এমনকি রাস্তার লোকদের কাছেও যুদ্ধে ভারতের যোগদানের প্রশ্ন জীবস্ত প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে।

যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যুদ্ধ না বাধে এবং বর্তমান বিপদ কেটে যায়, আমর। যেন নির্বোধের মত না ভাবি যে সংকটের চরম মীমাংসা হয়ে গেছে। রুমানিয়া নিয়ে অথবা উপনিবেশের উপর জার্মানদের দাবি নিয়ে আস্তর্জাতিক উত্তেজ্জনা আবার বেড়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, হের হিউলার মদি যুদ্ধ চায়, লাগসই স্থ্যোগের তার অভাব হবে না। অতএব ভারতবর্ষে আমরা যেন খেয়াল রাথি যে বর্তমান আস্তর্জাতিক উত্তেজ্জনা অব্যাহত থাকবে এবং সেই অমুযায়ী আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে ।

আত্মকের সংবাদপত্তে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আমি মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছি। আমি তাতে বলেছি, তাঁরা যদি দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেন এবং ভারতের জাতীয় দাবির প্রশ্নটি ব্রিটিশ সরকারের কাছে তোলেন তাহলে আমরা আমাদের সব বিভেদ ভূলে গিয়ে অফুগত সৈনিক হিসেবে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেব। এবং প্রয়োজন দেখা দিলে, যে সকল পদ আমরা বামপন্থীরা এখন দখল করে আছি সানন্দে তা ত্যাগ করব। আমরা সাগ্রহে তাঁদের জবাবের জন্ম প্রতীক্ষা করব।

ইত্যবসরে ব্রিটিশ সরকারকে আমরা দ্বার্থহীন ভাষায় জানিম্নে দিতে চাই, যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে আমাদের নীতি কী হবে একমাত্র স্বাধীন ভারতই তা স্থির করতে পারে। যুদ্ধ হোক বা নাই হোক স্বাধীনতা আমাদের দাবি, এবং দে দাবি আমরা আদায় করবই।

# বন্ধুর কণ্ঠস্বর

২রা সেপ্টেম্বর, ১১৩১এর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' প্রকাশিত স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া—দি সেট্স্ম্যান বলে স্বিদিত—
কিছুদিন যাবং বৈদেশিক নীতি এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির
উপর অনেক চমংকার প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। এই সংকটকালে
ভারতের জনসাধারণের কি রকম ব্যবহার করা উচিত সে বিষয়েও
তাঁদের মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন। লেখকের মত এতজন নগণ্য
লোকের উপর 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' যে বিশেষ দৃষ্টি ও গুরুত্ব দান
করেছেন তার জন্য লেখক 'ফ্রেণ্ড'এর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ এক আশ্চর্য জগতে আমরা বাস করি এবং এ জগৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এমন এক সময় ছিল যথন মস্কো ছিল আমাদের 'ফ্রেণ্ড'এর কাছে জুজুর মত! এই কাহিনী প্রচার করা হয়েছিল যে মস্কোর টাকা ভারতের রাজনৈতিক বিজোহীদের নিয়মিত হাতকেরতা হয়ে চলেছে। হের হিটলার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে স্টালিন এবং ট্রটক্কির জায়গায় সম্প্রতি বার্লিনের ভূত—এবং বার্লিনের সঙ্গে, রোম এবং টোকিওর ভূত —সামাদের 'ফ্রেণ্ড'এর কাঁধে ভর করেছে এবং রজনীর কারণ হয়েছে। একই কালে মস্বো ভালো ছেলে হয়ে গেছে এবং যে টাকা ছিল মঙ্কোয় তা এখন বার্লিন, রোম এবং টোকিওয় চালান হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের 'ফ্রেণ্ড' কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন, বার্লিন-রোম-টোকিও ভারতে এখন তাল তাল সোনা ঢালছে এবং তার ফলে এ দেশের নিরীহ ও ভালোমামুষ লোকগুলির মন বিষিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' এখন কী ভাববৈন বা বলবেন তাই মনে করে অবাক লাগছে। রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির পর নীচ বার্লিনের সংস্পর্শে আসার দরুন মদ্বোর উপর নেকনম্বর কি থাকবে না, না, মস্কো তবুও ভালো ছেলে হয়েই থাকবে ?

'ফ্রেণ্ড' একটি আশ্চর্য আবিষ্ণার করে কেলেছেন—আবিষ্ণার না বলে উদ্ভাবন বলা কি উচিত !—তা এই, যে মুহূর্তে যুদ্ধ বাধবে, ভারতের বিজ্ঞোহীরা হের হিটলারের প্রতি সমর্থন জ্ঞানিয়ে তার এবং রোম-টেকিও-বার্লিন চক্রের পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়বে। ব্রিটিশ জ্ঞানারণের কল্পনার খ্যাতি বিশেষ একটা নেই, কিন্তু আমাদের 'ফ্রেণ্ড' স্পষ্টতই একটি ব্যতিক্রম—এবং ব্যতিক্রম থাকে বলেই নিয়ম প্রমাণিত হয়। তারে ধারণা বাস্তবিকই চমকপ্রদ এবং তারিক করার মত।

যেহেতু বিদ্রোহী ভারতবাদীরা ইওরোপে যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে 'হাইল হিটলার' বলে চিংকার করতে শুরু করে দেবে, 'ফ্রেণ্ড' তাদের জ্বন্সে মৃত্যুদণ্ড মুপারিশ করেছেন। মৃত্যুদণ্ড যদি না দিতে পারা যায় তাহলে তাদের জ্বেশানায় নিরাপদে কয়েদজাত করে রাখা উচিত হবে। তাহলে ইওরোপ এবং ভারত সব দিক থেকে রক্ষা পাবে। এইরকম একজন 'ফ্রেণ্ড'এর কাছে ভারত নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবে।

যদিও 'দি ফেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র এইসব তর্জনগর্জন আমাদের যথেষ্ট আমোদের খোরাক জুগিয়েছে, তা সত্ত্বেও আমাদের খীকার করতেই হবে যে এ সবের গভীরে একটা হুরভিসন্ধি আছে। এই সংবাদপত্রটি প্রায়শই ভারত সরকারের মুখপাত্র ও সমর্থকের ভূমিকা-গ্রহণ করে থাকে এবং তার কলে গ্রেটবিটেনের সরকারী মনোভাব কী তার কিছুটা আভাস আমরা পেয়ে থাকি। তাই 'ফেণ্ড' যা বলেছেন তা কেবলমাত্র একটা মজার ব্যাপার বলে হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

সম্প্রতি এক প্রবন্ধে 'ফ্রেণ্ড' আরমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধ বাধার অর্থ ফেডারেশন স্থগিত রাখা বোঝাবে না। সংবাদপত্রটি অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নিয়মিত সমর্থন জানিয়ে আসছে, কারণ তাই নাকি ভারতীয় সমস্তার সমাধান ঘটাবে। ভারতীয় জনসাধারণ নিজেরা তাদের নিজম্ব সমস্তার এই সমাধান সম্পর্কে কী চিন্তা করে সে বিষয়ে অমুসদ্ধান করা প্রয়োজন বলে বিবেচিক্ত হয়নি। যুদ্ধ বাধার দক্ষে দক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আপনিই স্থগিত রাখা সক্ষত হবে, কোন কোন সরকারী মহলে এই ধরনের প্রস্তাব করা হচ্ছে শুনে সম্ভবত আমাদের 'ফ্রেণ্ড' ছঃখিত এবং 'ফ্রেণ্ড'এর কাছে ব্যাপারটা একটা ছর্ঘটনা থেকে কোন অংশে কম বলে মনে হচ্ছে না। অতএব জনসাধারণকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে যে, যুদ্ধ বরঞ্চ কেডারেশনের পত্তন হরান্বিত করবে। যে কোন লোক কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হবে, সারা দেশ যথন বামপন্থীতে ছেয়ে গেছে তথন কেডারেশন কি করে প্রবর্তন করা সম্ভব। এই বিপত্তি 'ফ্রেণ্ড' আগেই তাঁর প্রস্তাব মারফত সমাধান করে দিয়েছেন—ছফ্কৃতকারীদের মুথ বন্ধ করে দেবার পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাসই যথেষ্ট এবং এই উপায়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সহজে আমদানী করার পথ প্রশস্ত হবে।

যদি উল্লিখিত প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের গ্রহণযোগ্য হয়, অথবা যদি তা সরকারী চিস্তার মাপকাঠি হয়. তাহলে যুদ্ধ বাধলে ব্রিটিশ সরকার সব বামপন্থীদের চালান দেবে। কথাটা ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে না, তা বর্ণে বর্ণে সত্য হবে। দরিয়া যথন একেবারে সাক্ষ হয়ে যাবে, কেডারেশন তরণী তথন তরতর করে তীরে এসে ভিড়বে এবং মন্ত্রীরা তাকে সংবর্ধনা জ্ঞানাবে দামামা বাজিয়ে পতাকা উড়িয়ে—এ পতাকা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা, যা শাস্থি, গণতন্ত্র ও প্রগতির প্রতীক।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় মোলিক নতুনত্ব কিছুই নেই। সেকেলে সেই দমন এবং আপস প্রণালীর আরেকটি দৃষ্টাস্তমাত্র, শুধু এইট্কু তক্ষাত যে এবারে যে প্রণালী গ্রাহণ করা হবে তা আগেকার থেকে অনেক বেশী জবরদস্ত।

এখন এই চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের কী বক্তব্য থাকতে পারে ? এই বিষয়ে রোগীর নিশ্চয় বলার কিছু থাকবে। এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের 'ফ্রেণ্ড'কে বলতেই পারি, অভীতে বখন এই অনবন্ধ প্রণালী প্রতিশারই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, এবারে ভারতীয় জনগণের কাছে তা সাদরে গৃহীত হবে বলে খুব একটা আশা আছে কি? আজ তারা একেবারে ঠিক মুখবোজা গরুর পাল নয় এবং অপরে তাদের জ্ঞান্তে যে কাঠামো তৈরি করেছে তাতে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে নাও রাজী হতে পারে। তাছাড়া জনসাধারণের মেজাজ্ঞা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জনসাধারণের এক অংশের উপর দমন চালালে বাকি অংশ বা অন্ত কোন অংশ যে আতহ্বিত হবেই এমন কোন কথা নেই। এর ফলে আসলে হয়তো উল্টো উৎপত্তি হতে পারে, তারা হুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে। সেই অবস্থাবিপাকে পতাকা উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে কে ক্লেডারেশনকে সংবর্ধনা জানাবে? প্রাথমিক দমন চিকিৎসার ফলে, এমনকি ক্লেডারেশন-ভক্তদের পক্ষেও জনসাধারণের মনে বিজ্ঞাহের মনোভাব থাকার দকন, যুক্তরান্ত্রীয় কাঠামোকে সংশোধনসহ বা বিনা-সংশোধনে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

না 'ফ্রেণ্ড', সমাধানটা তত সহজ্ব নয় যত সহজ্ব তুমি এখন মনে করছ, অথবা লর্ড উইলিংডন এককালে মনে করেছিলেন। বামপন্থীদের যতটা নগণ্য শক্তি বলে গণ্য করতে পারলে তোমরা খুশী হও, দেশে তারা ততটা নগণ্য শক্তি নয়।

বামপন্থীদের দমন করা সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু তার কলে তোমার মতলবও ভেল্তে যেতে পারে। তোমার মতলব জানতে দিয়েছ বলে এবং আমাদের আগে থেকে দাবধান করেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাকে আমরা এইটুকু ভরদা দিতে পারি, আমরা আমাদের দিক দিয়ে সবরকম ছবিপাকের জন্ম প্রস্তুত আছি এবং 'ক্রেণ্ড'এর সাহায্য পাই বা না পাই আমরা যে আমাদের স্বাধীনতা নেবই, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

### পথের সন্ধানে

২৮শে অক্টোবর ১৯৩৯এর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

প্রতিটি জাতির জীবনে এমন সময় আসে যথন গুরুষপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেই সিদ্ধান্ত জাতির ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে অথবা সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই সব সময়ে প্রায়ই দেখা যায়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কয়েকজনকে, কখনও বা এক জনকেও। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্ব যদি ভিন্ন খাতে চলত তাহলে রাশিয়ার ভাগ্যে কী ঘটত, আজ তা অমুমান বা কল্পনার বিষয়।

জাতির ভবিশ্বং যাদের হাতের মুঠোর মধ্যে কীভাবে তারা এই প্রচণ্ড দায়িত্ব পালন করবে; স্বভাবত তাদের ভাবতে হবে এবং গভীরভাবে ভাবতে হবে। সামনে পিছনে তাদের তাকিয়ে দেখতে হবে—দেখা দরকার সম্ভাব্য বিকল্প বিবেচনা করার জন্ম এবং পরিণাম কী হতে পারে তা বুঝে নেবার জন্মে। তবুও দিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হতে পারে। সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে সব নেতা বলিষ্ঠ ও স্কুম্পষ্ট দিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যদিও সেই সামর্থ্য কারও থেকে থাকে, একটা নির্দিষ্ট দিদ্ধান্তে আসতে হলে যে-সকল তথ্য ও আমুষক্রিক বিষয় জানা প্রয়োজন মান্ধ্যের বুদ্ধি তা নাও যোগাতে পারে।

আমরা সময় সময় শুনি বৃদ্ধিতে যেথানে কুলোয় না সজ্ঞান বা প্রজ্ঞা সেথানে সকল হয়। ইতিহাসের যারা মহানায়ক তাঁরা হর্ভেছ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ চিদ্ধন এগিয়ে গেছেন এবং সজ্ঞান বা প্রজ্ঞায় ভর করে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরবর্তী ঘটনাবলী ভার সার্থকতা প্রমাণ করেছে।

এই উক্তির মধ্যে অনেকথ্বানি সত্য আছে। আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্যেই আমরা এমন অনেক নেতা দেখেছি যাঁরা নির্ভুল রাজনৈতিক সক্ষানে চালিত হয়ে সংকট মুহুর্তে আশ্চর্য সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছে তাঁরা ঠিক সিদ্ধান্তই নিম্নেছিলেন। এখন, ধরাহোঁয়ার বাইরে এই সজ্ঞান বা প্রজ্ঞা কী ? এ কি রহস্থাময় কিছু—এমন কিছু যা আমাদের বাধের অতীত—যা সহজ্ঞাত ? কিছু পরিমাণে তা সহজ্ঞাত ঠিকই। দার্থক শিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞের এমন একটা স্থকুমার স্পর্শবোধ এবং এমন ফুল্ম অমুভূতি থাকে যা তার শিক্ষা বা চর্চা থেকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা কর। যায় না। যদি শুক থেকেই তার মধ্যে সহজ্ঞাত একটা শৈল্পিক প্রবণতা না থাকে সে কথনই শিল্পনৈপুণ্যের শীর্ষে উঠতে পারে না। রাজনৈতিক সংগ্রামীর ক্ষেত্রেও একই কথা। প্রথম থেকেই তার মধ্যে একটা রাজনৈতিক বোধ থাকা চাই।

কিন্তু চর্চা দ্বারা সজ্ঞানকে শানিত করা দরকার এবং সেই চর্চাও হওয়া দরকার নিরবচ্ছিন্ন। কিছু ক্ষেত্রে সজ্ঞান বা প্রজ্ঞা যদি নির্ভূল পথের নির্দেশ দিয়ে থাকে, তাই থেকে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে সর্বদাই তা নির্ভূল হবে। এখন, রাজনৈতিক সজ্ঞানকে যতটা সম্ভব নির্ভূল করে তুলতে কী সাহায্য করতে পারে ?

প্রথমত, নিজের লক্ষ্যে চলার পথে পুরোপুরি নিংস্বার্থ হওয়া একান্ত দরকার। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বার্থচিন্তা যদি সজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে, তাহলে তা ঠিক পথে চালিত না করে বিপথচালিত করবে। যথন সজ্ঞানের উপর স্বার্থের প্রাধান্ত ঘটে, আমাদের সর্বনাশ তথন আসন্ন। অতএব, কোন জ্ঞাতির ভাগ্যকে চালিত করার সময় যতথানি সম্ভব নিংস্বার্থ হতে চেষ্টা করা উচিত।

বিতীয়ত, ব্যক্তিগত চেতনাকে সমষ্টির মধ্যে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত—যাতে সমষ্টির মন আমাদদের ব্যক্তিগত সজ্ঞান বা প্রজ্ঞার মধ্যে দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এটি সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। সোভাগ্যবশতঃ কিছু কিছু লোক তাদের ব্যক্তিসন্তাকে অপরের চেয়ে অনেক সহজে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে এবং সেই কারণে গণমানসকে অনেক ভালোভাবে ব্রুতে পারে। আমরা আমাদের নিজেদের অভিক্ততা থেকে ব্রুতে পারি, সব কিছু একই রক্ষুক্তে যে নেতা জনতার মনকর ভালোমত বোঝে সেই নেতারই প্রভাব বেশী, ক্ষমতা বেশী, এবং সাফল্যও বেশী। এই মন বেস্থা কেবলুব্র ফুক্ত দিয়ে সম্ভব নয়, তার্ত্বিতে হলেও সজ্ঞানের সাহায্য দর্শীর।

চচার দ্বারা বাইক এমনভাবে তৈ বিন্তু মুন্তাবে নিয়মনিষ্ঠ করে তোলা যায় বাইক এমনভাবে কৈ বোক রৈথে চলতে পারে। তবে তার জন্মে কামত চেষ্টা করা ও সতর্ক থাকা দরকার। কল্পনা করুন পাহাড়ের: গাল্লর ভেদ করে হরস্ত জলস্রোত তোড়ে নেমে আর্বছে। যে জলবিষ্ট্র্টাল ওই জলপ্রপাতের অংশ তারা কি তাদের স্থা মিশিয়ে দিয়ে সমগ্র জলস্রোতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না ? বার্গসর প্রাণবত্যার কথা কল্পনা করুন। মানবাত্মাও কি বস্তুজগতের গহনে প্রবেশ করে তার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতে পারে না ? হেগেলের পরমতত্বের কথা কল্পনা করুন, যা বিশ্ব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। ব্যক্তি ক্রিমাভিবাক্ত সেই বিকাশধারায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে তা অবধার্শ করতে পারে না ? সেই দিবা শক্তির কথা কল্পনা করুন যা বছবিচিত্র এই স্প্রের মধ্যে দিয়ে প্রকট। মানবাত্মা কি চিস্তায় বা অমুভবে তার সঙ্গে অভেদ হয়ে যেতে পারে না ?

সংক্রেপে গণমানসের স্থরে ব্যক্তিমানসকে বাঁধা সম্ভব। কিন্তু এই
সজ্ঞান বা প্রজ্ঞাজনিত অমুভূতি ঠিক পথে নাও যেতে পারে এবং
আমরা যদি মামুষ ও বিশ্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ধারণা
দিয়ে নিজেদের মনকে স্থরক্ষিত করতে না পারি, তা আমাদের
রহস্থবাদের অন্ধর্মলিতে নিয়ে ক্ষিয়ে কেলতে পারে। অতএব তৃতীয়ত
আমাদের দরকার ব্যাপকভাবে ইতিহাস অধ্যয়ন এবং তার বিশ্লেষণ ও
বিচারের উপর ভিত্তি করে যুক্তিবাদী ধারণা। যুক্তি ধেখানে ব্যর্থ
হয়, সজ্ঞান সেথানে আমাদের প্রবিচালনা করতে পারে। যেখানে
সজ্ঞান রহস্তের ধোঁয়া স্তি করে আমাদের বিপথচালিত করে,
সেথানে যুক্তি আমাদের ঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও অবস্থার বিকাশ আমাদের ঠিকমত বোঝা দরকার। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন, বলতে গেলে, সীমান্তরেখাগুলি লোপ পেয়েছে। সমস্ত পৃথিবী আজ একক সত্তা। এক প্রান্তে যা ঘটছে আমাদের এই ভূমগুলের সর্বত্র তার স্থান্তরপারী প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে। ফলত, গণমানসের সঙ্গে আমরা একস্থরে বাঁধা থাকলেও, ঐতিহাসিক বিকাশধারা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকলেও, যদি আমাদের আন্তর্জাতিক বোধের অভাব থাকে আমরা তাহলে ভুল পথে চলে যেতে পারি।

পৃথিবীর এবং ভারতের এক অত্যন্ত সংকট সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন চলেছি। ওয়ার্ধায় করওয়ার্ড রকের নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটি ৮ই সেপ্টেম্বর ও তার পরবর্তী কয়েকদিনের বৈঠকে গুকহপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত যথারীতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তটি কি ঠিক হয়েছিল ? উল্লিখিত চারটি পরীক্ষায় তা কি উত্তীর্ণ হতে পারবে ? একমাত্র ভবিশ্বংই নিশ্চিত জ্বাব দিতে পারে। ইতাবসরে আম্বন, আমাদের সাধ্যমত সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে লেগে যাই। যাই ঘটক না কেন, আমরা নিশ্চয় এইটুকু দাবি করতে পারি যে, আমাদের আর কোন ইচ্ছা নেই, আর কোন কামনা নেই, একমাত্র কামনা সম্ভব্যত সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে আদর্শের সেবা করে যাওয়া।

# আমার দেশপরিক্রমা

২৮শে অক্টোবর এবং ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৯এ 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

3

১৯৩৯ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে 'ফরওয়ার্ড রক' গঠিত হবার পর, কিছুটা ভাড়াহুড়া করে হলেও, আমি মোটাম্টি ব্রিটিশ ভারতের সবটাই পর্বটন করি। আমি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাই এবং পথের ধারের কয়েকটি স্টেশনে দেশীয় রাজ্যের বিরাট সংখ্যক প্রজাদের সমাবেশে বক্তৃতা দিই। গত কয়েক মাসে আমি যা দেখেছি এবং শিখেছি ভার হিসাব নেবার এবং ভাই থেকে আমাদের ভবিষ্যুৎ পর্থনির্দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখন সময় এসেছে।

প্রথমেই আমি বলে রাখতে চাই যে, গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা থেকে করওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার স্থায্যতা সুস্পাষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং করওয়ার্ড ব্লক যে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার জন্ম পাকাপাকিভাবে রয়ে গেল, সে বিষয়ে আজ কারও মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। পরে যা বলছি তার থেকে এই উক্তির সভ্যতা প্রমাণ করার প্রয়াস করব।

আমি যে যে জায়গায় গিয়েছি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কংগ্রেসনেতাদের যা কংগ্রেস-সংগঠনগুলির কাছ থেকে কোন সাহায্য বা 
সহযোগিতা আমি পাইনি। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যেটুকু হয়েছিল, 
তা খুবই সামান্য। কয়েকৄজায়গায় কায়েমী কংগ্রেসের মনোভাব 
ছিল নিরপেক্ষ বা নির্বিকার—কিন্তু অফ্রাফ্ম জায়গায় ছিল প্রত্যক্ষ বা 
প্রচ্চন্নভাবে শত্রুতা। অদ্ধ ও তামিলনাদ প্রদেশে (অর্থাৎ মাজাজ 
প্রেসিভেলিতে) হটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিভেন্ট হজন 
আমাকে বয়কট করার জ্যু জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন। 
অক্সত্রও এইভাবে জনসাধারণের কাছে আবেদন করা হয়। অক্যায়

জায়গায়, যেমন গুজরাটে, প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার চালানো হয় এবং আমার কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অত্যন্ত জ্বাস্থ্য ও নির্লজ্জভাবে আমার নামে অপবাদ ছড়াতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। পাটনায় একদল লোক প্রাদেশিক বিদ্বেসকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়েছিল এবং 'গান্ধীবাদ জিন্দাবাদ' আওয়াজ তুলে জুতো ও ইটপাটকেল ছুঁড়েছিল। ৯ই জুলাই আমার বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর, আমাকে থোলাখুলিভাবে কংগ্রেদবিজোহী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমার বিরুদ্ধে যে প্রচার চালায় তারমধ্যে নানা রকমফের ছিল। কথনও তারা বলে, হিন্দু মহাসভা এবং ডাক্তার আম্বেদকরের ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টির মত কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির দঙ্গে হাত মিলিয়ে আমি একটা নতুন দল গঠন করছি। অস্তু সময়ে বলে, আমি মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছি। এই ধরনের প্রচার তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু সভ্য ও অহিংসার ধ্বজাগারীরা মুথে মুগে গোপনে যে কদর্ষ প্রচার চালিয়ে চলেছিল, যার বিরুদ্ধে কোন বাবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, দে সম্পর্কে করার কী ছিল ?

এই অবস্থার মধ্যে এবং এইরকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে আমাকে পর্যটন করতে হয়েছে। এছাড়া, মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে পরিচিত নেতারা প্রায় সবাই আমার বিরুদ্ধে একজোট। আমার কাছে স্থপারিশ বলতে কী যে ছিল তা বলে বোঝানোর থেকে করনা করাই ভালো। তা সব্তেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এই পরিক্রমা হয়ে উঠেছিল যেন জ্বয়্যাত্রা। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে যতই গিয়েছি আমার বিশ্বয় উত্তরেম্বের ততই বেড়েছে। এবং আজ্ব আমার পক্ষে বলা কঠিন, কোন প্রদেশ আমাকে সংবর্ধনা জানাতে সর্বাধিক উৎসাহ গৈথিয়েছে।

১৯৩৯-এর ২৯শে এপ্রিল কলকাতায় নিথিল ভারত কংগ্রেদ কমিটির মিটিংয়ে আমি যথন ভারতীয় কংগ্রেদের প্রেদিডেন্ট পদ থেকে ইস্তকা দিই, তথন আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। আমার সহকর্মী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কাজ সমর্থন করেন কিন্তু অনেকেই মনে করেন আমি ভুল করেছি। সেই চরম সিদ্ধান্ত নেবার সময় শেষ পর্যন্ত আমার বিবেক ও রাজনৈতিক বোধ দ্বারা আমি চালিত হই। কিন্তু আমার পদত্যাগের মধ্যে দিয়ে জনমতকে যে অভাবিত মাত্রায় আমাদের সমর্থনে আনতে সমর্থ হয়েছি এই স্থাকর বিশ্ময়টি শীঘ্রই আমি আবিক্ষার করি। বিশেষ করে বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে আমাদের সমর্থন করল এবং সেথান থেকে করওয়ার্ড রকের যে যাত্রা শুরু হল তার চেয়ে সেরা যাত্রা সম্ভব নয়।

কিন্তু ভারতের বাকি অংশ সম্পর্কে ? ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করার পর আমি তা জানতে পেরেছি। আমি প্রথমে যাই যুক্ত-প্রদেশে, কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, উনাও-এ এবং কানপুরে। ছ জায়গাতেই করওয়ার্ড রক বেশ ভালোম এই সংবর্ধনা পেয়েছিল। স্বার্থসংগ্লিপ্ত কিছু লোক ব্রকের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, তবে আমার বক্তৃতার ফলে আমি তা দুর করতে সমর্থ হই। যথন ওখান থেকে ছেড়ে যাই, বাংলা দেশের বাইরের প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুকৃল হবে এই ভেবে আশাহিত হই।

যুক্তপ্রদেশের পর পঞ্জাব। যথন আমি লাহোর স্টেশনে নামি, দামনে চেয়ে দেখি অগণিত মানুষের জনসমূদ এবং ধনঘন উল্লাসধ্বনি উঠছে "ফরওয়ার্ড রক জিন্দাবাদ"। গত বছর কংগ্রেস প্রেসিডেন্টরূপে আমি যে-লাহোরে গিয়েছিলাম, এ লাহোর সে-লাহোর নয়। ম্হূর্তের মধ্যে আমি ব্যতে পারলাম ফরওয়ার্ড রক জনগণের চিত্ত জয় করেছে। কিন্তু এই অঘটন কি, করে ঘটল গ রকের কথা কে সুদূর লাহোরে বয়ে নিয়ে গেছে গ সম্ভবত কোন মানুষ দৃত নয়, কবির মেবদ্ত কিংবা ঐতিহাসিকের কালশক্তি।

পাঞ্চাবের জনভার আবেগ উচ্ছাস এমনিতেই বেশী, এবারে তা অতিরিক্ত মাত্রায় আমার ভাগ্যে জুটেছিল। আমার আনন্দও সেইরকম হয়েছিল। দেখান থেকে আমি উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে যাত্রা করি। এথানে আমি আগে কথনও আসিনি এবং করওয়ার্ড রকের ভাকে পাঠান ভাইরা কিভাবে সাড়া দেবে সে সম্পর্কে আমার কোনই ধারণা ছিল না। সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের উপর থান-ভ্রাতাদের আশ্চর্ষ প্রভাবের কথা এত বেশী শোনা যে এই অবস্থায় অনিশ্চিত মনোভাব থাকা স্বাভাবিক। লাহোরেই আমি থবর পেয়েছিলাম, থান আবহুল গফুর থানের তরফ থেকে ইতিমধ্যে সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ভাগ্যে সাদর অভ্যর্থনা জুটেছিল দেথে আমি আশ্বন্ত হই। সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেলতে বিরাট জনতার সমাবেশ এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে নজরে পড়ে লালকোর্তা বাহিনী (বা খুদাই খিদ্মংগার)। আমরা যত পেশাওয়ারের নিকটবর্তী হতে লাগলাম জনতা তত বিপুলাকার ধারণ করতে লাগল এবং পেশাওয়ারের পৌছিয়ে দেথি একেবারে রাজকীয় সংবর্ধনার ব্যবস্থা।

পেশাওয়ারে আমি পুরো একদিনও ছিলাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু
যাধীনতাপ্রিয় পাঠান যে মনেপ্রাণে করওয়ার্ড ব্লক অনুগার্মী না হয়ে
পারে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে ঐ সময়ই ছিল য়থেষ্ট। পেশাওয়ার
শহরে এবং ক্যান্টনমেন্টে বিরাট সাকল্যের সঙ্গে জনসভা হয়।
ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ প্রথমে আমাদের জনসভা নিষিদ্ধ করে দেয়,
য়িত্ত সেখানে বক্তৃতা দিতে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল
নেহরুকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু আমরা য়থন নিয়েধাজ্ঞা
আমাক্ত করার সংকল্প করি, কর্তৃপক্ষ পিছু হটে গিয়ে আদেশ প্রত্যাহার
করে। কংগ্রেসকর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয় তা
খুবই কাজের হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা করওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা
করতে সক্ষম হই। করওয়ার্ড ব্লক লাভ্রান হয়েছিল নওশেরার মিয়া
আকবর শাহ্-সাহেবের মত একজন হর্ষয় কর্মী ও সংগঠককে পেয়ে।

স্বরকালের স্বয়ে সীমান্ত প্রদেশ ঘুরে আসার পরে একণা স্পষ্ট

হয়ে উঠেছিল যে, অস্তত উত্তর-ভারত সম্পর্কে স্বভঃপ্রবৃত্ত জনসমর্থন করওয়ার্ড ব্লক আশা করতে পারে। তা জনতার চিত্ত জয় করেছে এবং এরই মধ্যে "করওয়ার্ড ব্লক জিল্দাবাদ" জনতার স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উত্তর-ভারতই ভারতবর্ধ নয়। বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে ও অক্সত্র রয়েছে দক্ষীণপন্থীদের ঘাঁটি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ঘাঁটিগুলি পর্যুদস্ত না হচ্ছে সমগ্র ভারত সম্পর্কে কোন সাধারণ উক্তি করা চলে না। অতএব আমি পেশাওয়ারে ফ্রন্টিয়ার মেল ধরে সোজা বোম্বাইয়ে চলে আসি। সেথানে শ্রীযুক্ত কে. এফ. নরিমান কররয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কনকারেন্সের জন্ম ব্যবস্থাপনা করছিলেন।

#### ঽ

১৯০৮-এর কেব্রুয়ারী মাদে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বোস্থাই গিয়েছিলাম। হরিপুরা কংগ্রেস পেকে সোজা যথন সেখানে আসি, পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাজ্যরে সংবর্ধনা জ্ঞানানো হয়। সেই অমুষ্ঠানে ছিল সবার সহযোগিতা এবং এই কারণেই তা অভ্তপূর্ব হয়েছিল। এবারে (১৯০৯-এর জুন মাসে) অবস্থা ছিল ভিন্ন প্রকার। আমি আর প্রেসিডেন্ট নই। ফরওয়ার্ড য়কের তরফ থেকে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, অতএব কংগ্রেস হাইকমান্ত আমাকে ১নং বিজ্যেহীর ছাপ দেগে দিয়েছে। দেশের শক্র বলে আমাকে ঘোষণা করা যায় না, বেহেতু মহাত্মা গান্ধী তাঁর কোন এক বির্ভিতে উল্লেখ করেছেন—"যতই হোক স্মৃত্যার্ধাবু দেশের শক্র নন।"

গান্ধীবাদীদের বাঁটি বোস্বাই এইরকম লোককে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাবে ? ২২শে ও ২০শে জুন দেখানে যে করওঁরার্ড রকের সারা ভারত কনকারেন্স বসবার কথা আছে তার কী হাল হবে ? আমি যথন 'ভারতের সিংহদ্বার এর দিকে এগিয়ে চলেছি তথন এই সব প্রশ্ন স্বভাবত আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু আমি আশা ছাড়িনি। বোম্বাই থেকে যা খবর পাচ্ছিলাম তা ছিল আমার মনো-ভাবের পক্ষে। তাছাভা যাত্রাপথের স্টেশনগুলিতে আমি যে সংবর্ধনা পাচ্ছিলাম, বিশেষ করে দিল্লীতে, ব্দবনপুরে এবং অমুরূপ আরও অনেক জায়গায়, ভাতে জনসাধারণের মনোভাব আমি ব্রুভে পেরেছিলাম। স্টেশনগুলিতে যে বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটেছিল তাই শুধ্ আমার আগ্রহ জাগায়নি, যে উৎসাহের প্রাচুর্য তাদের অমুপ্রাণিত করেছিল, তাদের মুথে যে ভাব, তাদের চোখে যে দীপ্তি দুৰ্থেছিলাম ভাও আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি কোন মিথ্যা ভেখ নিয়ে হাব্দির হইনি। তারা ভালোভাবেই জানত আমি কী উদ্দেশ্য নিয়ে পরিভ্রমণ করছি—কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এসেছে এবং এসেছে তাদের নিজেদের ইচ্ছায়। সেই সময়ে আমাকে পোষকতা করার মত কোন সংগঠন ছিল না বললেই হয়। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে নিঃসন্দেহে কালধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণকে যে অফুট অনুভূতি আশা আকাজ্ঞা নাড়া দিচ্ছিল করওয়ার্ড ব্লক তাকেই ভাষা দিয়েছিল। দেই কারণেই ব্লক স্বতঃক্তৃর্ভভাবে তাদের চিত্ত 🗪 রকরেছে এবং জয় করেছে অভূতপূর্ব মাত্রায়।

বোম্বাইয়ে পৌছনোর পর আমি যে সংবর্ধনা পাই তা সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে গত বছরের পর্যায়ে হয় নি। কিন্তু উৎসাহের মাত্রা ছিল যেমন অনেক বেশী, তেমনই ছিল তা সম্পূর্ণ স্বতঃফুর্ত। কংগ্রেস সংগঠনের মনোভাব ছিল অসহযোগের মনোভাব এবং সম্ভবত, কিছু পরিমাণে, প্রচ্ছয় শক্রতারও—কিন্তু তাতে তেমন কিছু আসে যায় নি। আজাদ ময়দানে যে জনসভা হয় তাকে বলা যেতে পারে বিরাট জনসভা এবং শ্রোতাদের করতালি থেকে বিচার করলে, জনসাধারণ ছিল পুরোপুরি আমাদের দিকে। এই বিরাট জনসভার পর শহরের প্রতিটি এলাকায় আমরা পর পর সভা করি। যে সব এলাকাকে গান্ধীবাদীদের ঘাঁটি বলে গুণ্য করা হত, সেই সব এলাকায় অমুষ্ঠিত সভায় বিপুল সংথ্যক উৎসাহী জনতার সমাবেশ দেখে অনেকেই অবাক হয়েছে এবং অনেককেই বলতে শোলা গেছে, এই

সভাগুলি ১৯৩০-এর গৌরবমণ্ডিত দিনগুলির কথা শ্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমরা যে বোম্বাইয়ের জনসাধারণের চিত্ত জয় করেছি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে যথন করওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কনকারেন্স চলছিল আগ্রহী ও উৎসাহী শ্রোতার ভীডে তিলধারণের জায়গা ছিল না। এমনকি রাস্তায় লাউডম্পীকার লাগাতে হয়েছিল যাতে যে বিরাট জনতা ভিডরে প্রবেশ করতে পারেনি, তারা শুনতে পায়। সমস্ত প্রদৈশের ডেলিগেটরা কনফারেন্সে যোগ দেন. এবং তাঁদের সহায়তায় ও সহযোগিতায় ব্লকের গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়। যতদিন তা না হয়েছে ব্লক ছিল সবার আক্রমণের লক্ষ্য। দক্ষিণপন্থীরা একে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ বলে নস্তাৎ করেছে। বাইরে থেকে না হলেও, ভিতরে ভিতরে আসলে এটা একটা গান্ধীবাদী পার্টি, এই বলে কিছু কিছু বামপন্থী (অথবা ভুয়ো-বামপন্থী) কুৎসা রটনা করেছে: একটা কল্পিত কারণে ব্লকের নামে বরাবর অপবাদ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা এই যে, ব্লকের কোন স্থানির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম নেই, যত স্থবিধাবাদী ও নানারকমের হতোদ্দম ব্যক্তিদের এটা ঘাঁটি হয়েছে। হুবোয়ার্ড ব্লকের গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম গৃহীত হবার পর যথন ত সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হল—এই ধরনের মিখ্যা প্রচার— বিশেষত দেই অংশ যা সরল বিশ্বাদে করা হয়েছিল—আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

প্রধান যে সমস্থা নিয়ে বোম্বাইয়ে আমাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল তা নবগঠিত ফরওয়ার্ড রকের দঙ্গে বর্তমান বামপন্থী পাটিও গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক স্পর্ক। আমরা স্বভাবত চেয়েছিলাম দর্বসম্মত ন্যুনতম একটি কার্যক্রম অমুসরণ করার উদ্দেশ্যে একটি দংগঠনের মধ্যে দব বামপন্থীরা তাদের স্বভন্ত অক্তিম বিলুপ্ত করবে বর্তমানে যে দব বামপন্থী পার্টেবা গোষ্ঠী আছে তাদের কোনটিকেই ভেঙে দেবার দরকার নেই এবং তারা অতিরিক্ত যে কোন কার্যক্রমকেরপ দেবার প্রত্যে কান্ধ করে যেতে পারে। ত্র্ভাগ্যবশত তা সম্ভব হল

না। অংশত পারস্পরিক অবিশ্বাদের জন্ম, অংশত অক্সান্ম কারণে,
সর্বদমত ন্যনতম কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অস্তিজের বিলুপ্তি সম্ভব হল না। অন্মদিকে কোন পার্টি বা গোষ্ঠা তাদের সদস্যদের করওয়ার্ড রকে ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেবার স্বাধীনতা দিল না। অতএব বর্তমান পার্টি ও গোষ্ঠাগুলি তাদের স্বতন্ত্র অস্তিহ বজায় রাখবে ধরে নিয়ে বামপন্থী সংহতির প্রয়াস করতে হল।

এইটেই ছিল এর পরে সবচেয়ে সেরা পদ্ধা এবং এর চেয়ে ভালো কোন সমাধান সম্ভবপর ছিল না। অতএব বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠিত হল। এতে যোগ দিল কংগ্রেস সোগ্যালিস্ট পার্টি, ত্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ, র্যাডিকাল লীগ, এবং নবগঠিত ক্রপ্তয়ার্ড ব্লক। স্থির হল, এককভাবে পার্টি ও গোষ্টিগুলির সমান অধিকার ধাকবে এবং এদের মধ্যে সর্বসম্মত মতৈকা হলেই বামপন্থী সংহতি কমিটি কাজ করতে পারবে।

এই উপায়টি কাগজে-কলমে যত না ফলপ্রস্থ হোক, কার্যক্ষেত্রে অনেক বেশী হয়েছিল। নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে বামপন্থী সংহতি কমিটির উপস্থিতি ভালোমতই বোঝা গিয়েছিল, কারণ সেথানে সমস্ত বামপন্থীদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল এবং যদিও সংখ্যায় ভারা ছিল অনেক কম তা সত্ত্বেও এ.আই.সি.সি'র আলাপ-আলোচনার উপর ভারা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। এ.আই.সি.সি'র মিটিং শেষ হয়ে যাবার পর, বামপন্থী সংহতি কমিটি (বা এল. সি. সি) মিলিত হয়ে তাদের ভবিষ্যুৎ কর্মপন্থা কী হবে তা স্থির করে।

এ.আই.সি.সি মিটিং সম্পর্কে একটি কথা। যদিও সংখ্যালঘু বাম-পদ্মীদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে কিছু কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়, এ.আই.সি.সি'র সুসংগঠিত বামপন্থী শক্তি সমবেত দর্শকদের মনে ভালো ধারণাই সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বামপন্থী নেতারা, বিশেষ করে করওয়ার্ড রকের নেতারা, যথনই কিছু বলার জন্ম উঠে দাঁড়িয়েছে, ঘনঘন করতালি দিয়ে তাদের সংবর্ধিত করা হয়েছে। বোস্বাই সকরে দাকল্যের পর আমি পুণার বাই। দেখানে আমি অপরিচিত ছিলাম না এবং পুণা কথনই গান্ধীবাদীদের ঘাঁটি হয়নি। স্থতরাং, আগে থেকেই আমাকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল, আমি দেখানে উচ্ছুদিত ও আস্তরিক দাড়া পাব। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলার কমীদের সঙ্গে আমি দাক্ষাৎ করি এবং দন্ধ্যায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিই। আমাদের দৌভাগ্য যে দেনাপতি বি. এম. বাপত এর মত মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত এক জননেতা করওয়ার্ড রকে যোগ দেন। তাঁর দহযোগিতা পাবার পর মহারাষ্ট্রে রকের অগ্রগতি যে ক্রত হবে দে বিষয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম।

মহারাষ্ট্রের পর এলাম কর্ণাটকে, দেখানে আমার বরাতে কী আছে তার কোন ধারণাই আমার ছিল না। কিন্তু বাস্তবিক যা ঘটল তা আমার দমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল, এবং আমি কর্ণাটক ত্যাগ করে চলে আদার আগে দক্ষিণপন্থীদের মহলে দারুণ এক বিপর্যয় ঘটে গেল, এবং, বিপর্যয় এল এই ঘোষণার সূত্রে যে, কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির প্রেদিডেন্ট শ্রীযুক্ত এদ. কে. হোদমানি. এম.এল.এ (কেন্দ্রীয়) ফরওয়ার্ড রকে যোগদান করেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী কেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

9

পুণা থেকে ধারওয়াড় হুবলি যাবার জন্মে আমি রাতের ট্রেন ধরি। ভারে হতে দেখি জায়গায় জায়গায় পার্বত্য দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ঘুরে ঘুরে চলেছে। আবহাওয়া ভিজে, কনকনে—কিন্তু তা সত্ত্বেও চারপাশের গ্রাম্য পরিবেশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পথের ধারের স্টেশনগুলিতে দল্পে দলে মামুষ প্রতীক্ষা করছিল আমার কাছ থেকে সামান্য কিছু শোনার জন্ম। আমরা দোজা ধারওয়াড়ে গিয়ে নামলাম।

আমার কর্ণাটকের কর্মতালিকায় কোন ফাঁক ছিল না। বিজ্ঞাপুর জেলা বাদ দিয়ে প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল আমি পরিভ্রমণ করি কিছুটা ট্রেনে এবং কিছুটা মোটরগাড়িতে। যেহেতু এই প্রদেশে আমি নবাগত, দেখানে যারা আমাদের সহকর্মী ছিলেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা দাবি করার মত ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অমায়িক এবং তাঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। সভিয় কথা বলতে কি, ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে যে পরিমাণ জনসমর্থন আমি সেখানে পেয়েছি তা আমার কাছে সুথকর এক বিষ্ময়। বহিরাগত অনেকের মত আমারও ধারণা হয়েছিল, যেহেতু গ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে কর্ণাটক কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতা, সেইজ্ব্য সেথানে ব্লক বোধহয় তেমন স্থবিধা করতে পারবে না। কিন্তু অক্যান্ত প্রদেশের মত, সেথানকার অবস্থাও এমন বদলে গেল যে চেনা ভার। গণজাগরণে অগ্রগতির দরুন আমাদের আন্দোলনে নতুন নতুন শক্তি ও ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল। তাছাড়াও, গত কয়েক বছরের মধ্যে সামাজ্যবাদবিরোধী আরও কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যারা সময়ের তালে পা কেলে চলতে পারেনি, কংগ্রেসের পরিবর্তনশীল গঠনের সঙ্গে যারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি এবং অক্যান্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি, তারা ধীরে ধীরে আরও প্রগতিশীল ও সক্রিয় ব্যক্তিখের আড়ালে অপস্ত হচ্ছিল। আমার কাছে মনে হয়েছিল—আশাকরি পরিস্থিতি বুঝতে আমি ভুল করছি না-জি. আর. দেশপাণ্ডের মত প্রবীণ নেতারা অতীতে যতই স্বার্থত্যাগ ও দেবা করে থাকুন, উঠতিযুগের তরুণদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ হারিয়ে কেলেছেন এবং তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন না, অথচ এই ভরুণরাই কিন্তু ভারতের ভবিষ্তুৎ গড়ে তুলবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভূলে যাই যে, রাজনীতি এমন কিছু যা গড়িশীল এবং যার নিত্য পরিবর্তন ঘটছে। কিছু না করে, অতীতে যে স্বার্থত্যাগ ও দেবা করেছ তারই উপর ভরসা করে যদি বসে থাক এবং আবদার কর সবাই সব সময়ে ভোমাকে মাধায় তুলে রাখবে, তাহলে ভোমার কপালে ছুর্গডি অনিবার্ষ। সব সময়ে যদি সামনের সারিতে থাকতে চাও, অগ্রগমন সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে।

ভারতব্যাপী আমার পর্যটনকালে বারেবারে আমার মনে হয়েছে কী ক্রতগতিতে কংগ্রেসের গঠনের পরিবর্তন হচ্ছে, সেইসঙ্গে সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী নতুন নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটছে এবং ভারতের রাজ্যনৈতিক পট কী তাড়াডাড়ি বদলে যাচ্ছে। প্রবীণ নেতারাও যদি একইভাবে এই কথাটা বৃশতেন, তাহলে রাজ্মীতিতে আমাদের প্রগতি হয়তো ক্রততর হতে পারত এবং দেই সঙ্গে তা আত্মকলহ থেকেও মুক্ত থাকত।

আমি জানি না সবাই একখা মেনে নেবে কিনা যে, কোন একটি দেশের বিপ্লবের চরিত্র নির্ণীত হয় প্রগতিবিরোধী ও প্রগতিপ্রভাবের শক্তির প্রকৃতি পেকে এবং এই শক্তির প্রকৃতিও নির্ণীত হয় নেতাদের এবং সেই সময়কার সরকারের মনস্তব্ধ থেকে। যেক্ষেত্রে নেতাদের বা সরকারের মনস্তব্ধ অনমনীয় বা স্থিতিধর্মী, প্রগতির পথে বাধা সেক্ষেত্রে আরও বেশী এবং সেই বাধার প্রতিক্রিয়াও হয় অনেক বেশী কঠিন ও অদম্য। কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিবিরোধিতা যে দিনে দিনে বেড়ে চলেছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং এই বাগোর সবার কাছেই দারুণ উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত। যদি কোনক্রমে এই বিরোধিতা অপস্থত হয় তাহলে ভারত ক্রত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে এবং এক ধারুয়ে তার আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সামাজ্ঞিক-অর্থনৈতিক পর্যায় ছটি অতিক্রম করে যাবে। তা যদি না হয়, আমাদের ভাগ্যে অশেষ হুঃখ ও হুর্গতি রয়েছে।

আমাদের কথায় আবার কিরে আসা যাক। ধারওয়াড় থেকে শুরু করে বেলগাঁওয়ে আমার যাত্রা শেষ করি। আবহাওয়া খুব একটা ভালো ছিল না। ভাসত্ত্বেও, আমরা যথন বেলগাঁওয়ে পৌছই সেথানে দেখি দারুণ উদ্দীপনা। ঐ দিনের জ্ঞে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাথা হয়েছিল। সারা শহরে অভ্তপূর্ব এক উত্তেজনা। ছাত্রদের এক বিপুল সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে আমি জনসভায় যাই। তথন
মুষলধারে রৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু সেই বিরাট জনতা ছাতা থাকা সত্ত্বেও
দারুণভাবে ভিজছিল এবং প্রায় অনড় অটল হয়ে দাড়িয়েছিল।
এ এমন একটা দৃশ্য যা, যে কোন মানুষের মনে শিহরণ না জাগিয়ে
পারে না।

যতদূর আমার মনে পড়ছে, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য শ্রীযুক্ত এস. কে. হোসমানি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি আমার পাশে বদেছিলেন। সভা অনুষ্ঠানের পর ব্লকের সমর্থকদের নিয়ে বন্ধ ঘরে আমরা একটা বৈঠকে মিলিত হই। তাতে শ্রীযুক্ত এম.কে. হোসমানিও যোগ দেন। ব্লকের প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের জন্ম একবাক্যে তাঁকে অমুরোধ জানানো হয়, অমুগ্রহ করে ডিনি তা গ্রহণ করেন। প্রদেশের দক্ষিণপন্থী মহলে পবরটা বোমা বিস্ফোরণের মত এদে পৌছল। তারা ভাবতেই পারেনি শ্রীযুক্ত হোসমানি'র মত ধীর স্থির বিচক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তি করওয়ার্ড ব্লকের মত 'বিজোহীদের' একটা দলে নাম লেখাবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আমার কাছে অত্যন্ত মজার এক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যদি শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর পাশে দাড়াবার জয়ে আরও একজন প্রেসিডেন্ট দরকার। শ্রীযুক্ত হোসমানি ছাড়াও, আমরা শ্রীযুক্ত মান্দগি এবং শ্রীযুক্ত ইদগুনজির মত উৎসাহী কর্মী পেয়েছিলাম।

কর্ণাটক থেকে পুণা হয়ে আমি বোম্বাই কিরে আসি। বোম্বাই পৌছিয়ে দেখি, বোম্বাই সরকারের মাদক বর্জন পরিকল্পনার উপর আমি যে বির্তি দিয়েছিলাম তাই নিয়ে দারুল উত্তেজনা স্থাষ্টি হয়েছে। বিরতিটি আমি দিই জুলাই মাসের গোড়ায় যখন আমি পুণা ও মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণে বার হই। কোন কোন মহলে আমার বির্তির বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জভ্যে সেটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিপক্ষীয় কোন কোন সংবাদপত্রের এইটুকু

শালীনতা বোধ ছিল না যে, আমাকে আক্রমণ করার আগে সম্পূর্ণ বিবৃতিটা প্রকাশ করে। ফরয়োর্ড রক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তার অগ্রগতি এমন অপ্রতিহত হয়েছে যে কোন কোন মহল তাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তার অগ্রগতিকে কি ভাবে রোধ করা যায়—এই ছিল তাদের চিস্তা। মাদক বর্জনের উপর আমার বিবৃতিটা দিয়ে তারা আমাকে অপদস্থ করাবে ঠিক করেছিল।

8

কর্ণাটক থেকে পটপরিবর্তন হয় গুজরাটে, কিন্তু পাঠকদের সেখানে নিয়ে যাবার আগে ভিন্ন প্রসঙ্গে আমাকে কয়েকটি কথা বলে নিতে হচ্ছে। জুলাইয়ের গোড়ায়, বোস্বাই ত্যাগ করে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক যাবার আগে, আমি স্বল্পকালের জন্ম জবক্লপুরে যাই। আমাদের সহমর্মী ও সমর্থকরা সেখানে একটি কনফারেন্স আহ্বান করেছিলেন। সেই জন্মে আমার সেখানে যাওয়া—যদিও আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল মহাকোশল প্রদেশে (অর্থাৎ সি. পি. হিন্দুস্থানী প্রদেশ) করোয়ার্ড ব্লককে জনপ্রিয় করা। সেই উপলক্ষ্যে মহাকোশলের বিভিন্ন জেলা থেকে করওয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের একটা জ্বমায়েত মত হয় এবং সেথানে আমাদের সংগঠনের স্ত্রপাত ভালোভাবেই হয়েছিল।

· ১৯৩২ সালে আমি জনবলপুরে গিয়েছিলাম, কিন্তু তথন গিয়েছিলাম বন্দী অবস্থায়, এবং,জনবলপুর জেলে কয়েক মাস ছিলাম। পরের বার আমি যাই কংগ্রেস প্রেসিডেন্টরপে। কিন্তু ত্রিপুরি (জনবলপুরের কাছে) কংগ্রেসে যথন যাই তথন আমি রোগে পঙ্গ্ এবং যথন কিরে আসি তথন ও তাই। সত্যি বলতে কি, আমাকে স্ট্রেচারে এবং আসম্ল্যাল গাড়িতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে-ছিল, তাই জামার পক্ষে জনবলপুর, বা ত্রিপুরি, বা ত্রিপুরি কংগ্রেস, কিছুই তেমন দেখা হয়নি। আমার বন্ধ্বান্ধবদের কাছ থেকে শুধ্ আমি জানতে পাই, প্রেসিডেন্টের শোভাষাত্রা খ্ব ঘটা করে হয়েছিল এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে যারা এসেছিল আমার অভাবে তারা নাকি মর্মাহত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়ে, প্রেসিডেন্টের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে সেথানে যাওয়া এক কথা, এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ছাপ নিয়ে সামান্ত একজন কংগ্রেসকর্মারূপে যাওয়া অত্য কথা। তথনও পর্যন্ত আমি এমন কিছু করিনি যাকে বিজোহাত্মক কাজ বলে কলঙ্কচিহ্নিত করা যায়—আমি শুধ্ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টপদ থেকে ইস্তকা দিয়ে করওয়ার্ড রকে যোগদান করেছি। তা সত্ত্বেও কায়েমী কংগ্রেস মহলে তাই বিজোহ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং সেইমত প্রচারও চালানো হয়েছে। করওয়ার্ড রকের সারা ভারত কনকারেন্সের পর জনবলপুরেই আমি প্রথম যাই এবং সেইজত্যে সেথানে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার একটা অতিরিক্ত তাৎপর্য আছে।

যথনই আমার টেন মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করল, তথনই আমি ব্রতে পারলাম সেথানে আমি কী ধরনের অভ্যর্থনা পাব। জনতা আর জনতা—পথের ধারের স্টেশনে স্টেশনে উৎসাহী জনতার ভীড়। স্পাই বোঝা গেল কংগ্রেসের কায়েমী নেতারা আমাদের উপর যে কলঙ্ক লেপন করেছে তা জনতাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। সব-দিক থেকে শোনা যাচ্ছিল উল্লসিত স্নোগান "করওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ" এবং যথন আমরা জনবলপুরে পৌছলাম সেথানে দেখি অগণিত মানুষের জনসমুদ্র। সব সন্দেহের নিরসন হল।

স্টেশন থেকে কোন শোভাষাত্রা, বার হয়নি, তবে পরে কোন এক সময়ে তা হবে ঠিক ছিল। সচরাচর শোভাষাত্রা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি—তাতে অযথা সময় নষ্ট হয় এবং প্রায়ই তা বিশেষত দিনের বেলায়, যথেষ্ট ছর্ভোগ ও কৃষ্টের কারণ হয়। কিন্তু অন্তদিক থেকে তার প্রয়োজন আছে। তার থেকে গণমানসকে কিছুটা প্রত্যক্ষ করার স্বযোগ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক নানা ব্যাপারে, ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও মনস্তব্ধ ও দর্শন সম্পর্কে আমার আগ্রহ আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। লরিতে সিংহাসনের মত চেয়ারে কিংবা মোটরগাড়ির হুডের উপরে বসে কিংবা স্থন্দর করে সাজানো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপে নারীপুরুষের ভীড় লক্ষ্য করার এবং তাদের মনস্তত্ত্ব অমুধাবন করার হুর্লভ সুযোগ পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই, অবস্থাটা শো-কেসের মধ্যে একটা পুতৃলে যদি প্রাণসঞ্চার করা হয় অনেকটা সেইরকম। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এই অভিজ্ঞতার মূল্য আছে।

জব্বলপুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বিপুল শোভাযাত্রা অভ্রান্তভাবে জনতার ভালোবাসাকেই প্রকট করেছিল এবং সেই সঙ্গে আমি
যে আদর্শের প্রচার করছিলাম তাতে তাদের স্বতঃকূর্ত সমর্থন।
জনসভাটিও নিঃসন্দেহে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং স্থানীয় বয়ুদের
মতে, জনসভা ও শোভাযাত্রা—ছটিই এমন হয়েছিল যার সঙ্গে
জব্বলপুরের সেরা রেকর্ডের তুলনা করা চলে।

এইদব প্রকাশ্য ঘটনাগুলি থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীদের নিয়ে বন্ধঘরে ছোট কনকারেলটি। দেখানে সংগঠনের একটা কাঠামো খাড়া করা হয়েছিল এবং স্থায়ীভাবে কিছু একটা রেখে যাওয়া যাছে ভেবে আমরা আশ্বন্ত হয়েছিলাম। জবলপুর থেকে মোটরে চেপে অল্পনণের জত্যে আমি মাশুলা যাই। মে মাদের হুপুরের থরা রোদে দেখানে বিরাট এক জনতা প্রতীক্ষা করছিল। চাঁদি কাটানো রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা বিদ্রোহী বক্তৃতা শোনার জন্মে অপেক্ষা করা, এ বোধহয় মাঝবোশথের প্রমন্ততা, তবু এই ধরনের মন্তভায়, যে মন্ততা মামুষকে রোদ বৃষ্টির কথা ভূলিয়ে দেয়, এমন কিছু আছে যা মহৎ, যা পবিত্র।

জবলপুর থেকে বোস্বাই আসার পথে মধ্যবর্তী স্টেশনগুলিতে আবার দেখলাম উদ্গ্রীব জনতার ভীড়। সব জায়গাঙেই ছ-চার কথায় কিছু বলতে হল। মহাকোশলের সফর এত কম সময়ের জম্ম হল বলে আমি আফসোস না করে পারিনি।

৭ই জুন বোম্বাই পৌছিয়ে এক বিশ্বয়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি।

তা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতি। ৯ই জুলাই আমরা ভারতব্যাপী যে প্রকাশ্য বিক্ষোভ পরিকল্পনা করেছিলাম বিরতিতে তা কার্যতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের স্মরণে আছে জন মাসের শেষাশেষি বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক হয় ভাতে ছটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এবং আমরা বামপন্থীরা ঐ প্রস্তাব ছটি সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটিতৈ আগে থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্মিটির অনুমতি না নিয়ে কংগ্রেসকর্মীদের পক্ষে সভ্যাগ্রহ বা আইন অমান্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে. এবং অপরটিতে প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে কার্যত স্বাধীন করা হয়েছে। বাম-পস্থীদের মতে এই সিদ্ধান্তগুলির গৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণপন্থীদের শক্তিশালী করা এবং কংগ্রেসকে গণসংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ফলে প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানানে। বাঞ্চনীয় ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ৯ই জুলাই দারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে-ছিল, দিদ্ধান্ত নিয়েছিল বামপন্তী দংহতি কমিটি—করওয়ার্ড ব্লক একা নেয় নি।

ভক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের বিবৃতির আড়ালে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচন্ধ হুমকি ছিল এবং কারও তা নজর এড়ায়নি। বিবৃতিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তা বিবেচনা করার জন্মে বামপন্থী সংহতি কমিটির মিটিং আহ্বান করা প্রয়োজন বলে মনে হল। সোতালিন্ট পার্টি, তাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ, র্যাভিকাল লীগ এবং করওয়ার্ড রকের প্রতিনিধিরা সেই অমুযায়ী মিলিত হয়ে বিবৃতিটি বিবেচনা করেন এবং সাধারণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। আমাদের প্রেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমরা পেলাম না। অতএব বোম্বাইয়ে যথাযোগ্য (প্রতিবাদ) পালনের জন্ম আয়োজন শুরু হল।

পরে মিস্টার এম. এন. রায় র্টাডিকাল লীগের তর্ক খেকে এই সিদ্ধাস্ত বানচাল করতে এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহক মার্ক্ত কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিকেও সেইভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন
— তা সত্ত্বেও বোস্বাইয়ে এবং ভারতের অম্যত্রও উক্ত চারটি সংগঠনের
এবং কিসান সভার যুক্ত নেতৃত্বে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠন করার পর বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে এই প্রথম সংঘর্ষ। বামপন্থীদের ডাকে জন-সাধারণ কীভাবে সাড়া দেয় তা দেখবার জন্মে বোম্বাইয়ের জনগণের কৌতৃহল ও আগ্রহের সীমা ছিল না। অস্পপ্ত কিছু গুজবও রটে যে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থকরা আমাদের সভাসমিতিগুলি ভেঙে দিতে আসছে। কিন্তু অঘটন কিছুই ঘটেনি। বোম্বাইয়ে অমুষ্ঠিত সব সভাই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ফ্রাঞ্জ কাওয়াসজি হলের সভায় আমি যোগ দিয়েছিলাম। হলের মধ্যে তিলধারণের জায়গা ছিল না, হলের বাইরে অসংখ্য লোক ভীড় করেছিল। সাধারণের উৎসাহ চরমে পৌছেছিল।

এইভাবে আমরা প্রথম বাধা অতিক্রম করলাম।

# অতীতে দৃষ্টিপাত

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৯এ 'কবওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

গত সপ্তাহে আমরা কিছুটা পথের হদিস নেবার চেষ্টা করেছি।
এই সপ্তাহে অতীতে দৃষ্টিপাত করার প্রয়াস করব এবং গত বছর থেকে
রাজনীতির দাবার ছকে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে তার হিসাবনিকাশ
করার চেষ্টা করব। তারপরে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোন ভূমিকা
পালন করতে আমাদের এথনও বাকী আছে তা অবধারণ করতে
আমরা সচেষ্ট হব।

স্মরণে থাকতে পারে, ১৯৩৮ দালের ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেদের বার্ষিক অধিবেশনে সবচেয়ে গুরুষপূর্ণ যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা ১৯০৫ সালের ভারত সরকার আইনে এঙ্গীভূত যুক্তরাখ্রীয় কাঠামো সম্পর্কিত। তাতে যে নীতি নিধারিত হয় তা প্রস্তাবিত কেডারেশনের বিরুদ্ধে আপদহীন নিরোধিতার নীতি। তথন গভীরভাবে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, ব্রিটশ সরকার আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে কেডারেশন দাওয়াই আমাদের গিলিয়ে দেবে এবং বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কেডারেল (যুক্তরাষ্ট্রীয়) কাঠামো সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ এই আশঙ্কার রদদ জুগিয়েছিল। মাদের পর মাদ যত চলে যেতে লাগল আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবতে শুরু করল, প্রদেশে প্রদেশে সরকারী কার্যভার গ্রহণ কংগ্রেসকর্মীদের একটি অংশের মধ্যে বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব জাগিয়ে তুলে তাদের নীতভ্ট করতে আরম্ভ করেছে। একই সঙ্গে থবর আসতে শুরু করল, ব্রিটিশ সরকারের দালালরা মূল আকারে অথবা কিছু রদবদল করে ফেডারেল ( যুক্তরাষ্ট্রীয় ) কাঠামোর সমর্থনে জনমতকে আনবার জন্মে ধৃর্ত অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এইসব কারণে ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে ৪ঠা (কৈডারেল) কাঠামোর বিষয়ে

ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার বিপদ সম্পর্কে বাধ্য হয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। একখাও আমি বলে রাখি যে, এই প্রশ্নে আমি এত গভীরভাবে বিচলিত যে, ঘটনাচক্রে কংগ্রেস যদি ভোটাধিক্যের জ্বোরে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিষয়ে আপস করা অনুমোদন করে, আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তকা দিয়ে আপসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা আমার কর্তব্য বলে মনে করব। এই বিবৃতি গান্ধীবাদী মহলে বিরক্তির কারণ হয়। কেডারেশন সম্পর্কে আমার স্থুদূঢ় অভিমত ততটা বিরক্তি ঘটায়নি, যতটা ঘটিয়েছিল দেখানে আমার স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, এই রকম সর্বাত্মক গুরুষপূর্ণ প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানেই যে সংখ্যালঘিষ্ঠের মুখ চাপা দেওয়া বা তাদের নিজ্ঞিয় রাখা তা নয়। পরে যে ঝড় উঠেছিল সম্ভবত এই থেকেই তার সূচনা হয়। যুক্তরান্ত্রীয় কাঠামো সম্পর্কে কংগ্রেদের আপসহীন বিরোধিতার নীতিকে অগ্রাহ্য করে কয়েকজন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসকর্মী খোলাথুলিভাবে যথন সংশোধিত আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গ্রহণের সপক্ষে বলে বেড়াচ্ছিলেন তাতে গান্ধীবাদী মহলে কোন বিব্যক্তি বা অসোয়ান্তি দেখা দেয়নি, অথচ অবাক লাগল যথন দেখলাম অনেক বেশী ঐ নীতিসমত আমার বিবৃতি স্বার বিবৃক্তি ও অসন্তোষের কারণ হল। আসলে, আমরা বামপন্তীরা লক্ষ্য না করে পারি নি যে, যে ফেডারেশন প্রশ্ন দেশের সামনে মস্ত একটা সমস্তা হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে কংগ্রেসের সুস্পষ্ট ও দ্বার্থহীন নীতি থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থী কোন নেতাই তার বিরুদ্ধে কথনই কোন জোরদার আন্দোলন শুরু করেননি।

১৯৩৮-এর অক্টোবরে দিল্লীতে কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীদের এক কনফারেল বসে এবং তাতে আমি সভাপতিত্ব করি। সেথানে সর্ব-সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একটি স্থাশনাল প্ল্যানিং কমিটি নিয়োগ করা হবে। সেই মিটিংরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সংবারণ সম্পাদক ছাড়াও গণ্যমান্ত আরও কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং কারও কাছ থেকে আপত্তিসূচ্ক কিছু শোনা যায়নি, অথচ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যে-সব মহল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাঁরা এই ব্যবস্থা অহুমোদন করেন না এবং স্থাশনাল প্লানিং কমিটিকে মনে করেন মহাত্মা গান্ধী স্ষ্ট ভিলেজ ইণ্ডা স্ট্রিজ্ অ্যাসোসিয়েশন্ ( গ্রামীন শিল্প সভ্য )-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পথে মস্ত এক প্রতিবন্ধক। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছে যে, মহাত্মাজীর সারা জীবনের সাধনার ফল স্থাশনাল প্লানিং কমিটি খতম করে দিতে চাইছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগে আরও একটি অপরাধ যোগ করা হল।

কেতারেশন সম্পর্কে জুলাই মাসে আমার বির্তির পর ভারতে ও ভারতের বাইরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং আমাদের অনেকেই ভাবতে শুরু করে আমাদের দেশবাসীর কাছে কেডারেশন আর আসর বিপদ নয়। খুবই সম্ভব যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে কয়েক বছরের জত্যে, অস্তত যতদিন পর্যস্ত আন্তর্জাতিক ঘোরালো পরিস্থিতি সহজ হয়ে না আসে, কেডারেশন প্রস্তাব ধামা চাপা রাখবে। তাতে সরকারের কিছুই ক্ষতি হবে না। তাদের দিক থেকে দেখলে, প্রাদেশিক স্বায়ন্ত্রশাসন ভালোভাবেই চলেছে এবং কেল্ফে পুরনো স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সরকারও নির্মণ্পাটে কাজ্ব চালিয়ে থাচ্ছে। যদি কেডারেশন প্রবর্তনের অর্থ দাড়ায় গণপ্রতিরোধ এবং সম্ভবত আইন অমান্ত আন্দোলন এবং তা এমন এক সময়ে যখন আন্তর্জাতিক দিগন্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন, তাহলে কেডারেশন স্থগিত রাখলেই সরকার আসলে লাভবান হবে। ভারতের সমস্তা তথন দাড়াবে, সতিটই যদি স্থগিত রাখা হয় আমাদের কর্তব্য কী হবে ?

গতবছর নভেম্বরে আমি যথন পাঞ্চাব ও যুক্তপ্রদেশের কিছু অঞ্চল্ দকর করি তথন প্রকাশ্যভাবে এই প্রশ্ন তুলেছিলাম। আমি দৃঢ়তার দক্ষে ঘোষণা করি, ব্রিটিশ সরকার যদি কেডারেল ( যুক্তরাষ্ট্রীয় ) কাঠামো ধামা চাপা দিতে চায়, ভালো, তাই বলে, যতদিন কেডা-রেশন একটা জীবস্ত সমস্থা না হয়ে ওঠে ততদিন পর্যস্ত আমরা জাতীয় সংগ্রাম স্থগিত রাখব, তা হতে পারে না। আমরা নিজেরাই ভারতের জাতীয় দাবির প্রশ্নটি তুলব—তার জবাব দেবার জত্যে ব্রিটিশ সরকারকে সময় দেব, এবং আমাদের দাবি প্রথমে প্রত্যাখাত হতে পারে ধরে নিয়ে আমরা প্রস্তুত হতে থাকব। আমাদের এই ঘোষণায় জনসাধারণ সোৎসাহে সাড়া দিয়েছিল কিন্তু তাতে দক্ষিণপন্থী নেতারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এমনকি, পরে তাঁরা ঘোষণাটিকে বিদ্রেপ করতেও ছাড়েন নি। তা সত্ত্বেও ১৯০৯-এর ক্ষেক্রয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স অমুষ্ঠিত হয় তাতে এই মর্মেই একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব যাতে জনসাধারণ সমর্থন করে সেইজ্ব্য কিছু প্রচারও চালানো হয়েছিল।

১৯০৯-এর জান্থ্যারির শেষাশেষি সেই বছরের কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের জন্ম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্নির্বাচনের জন্ম প্রতিদ্দিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি চরম হঃসাহসিকতার কাজ করেছিলাম। কারণ বেশীর ভাগ কংগ্রেসকর্মীর ধারণা ছিল আমার সাকল্যের সন্তাবনা স্থান্থ পরাহত। আমার নিজের দিক থেকে দাঁড়াবার যুক্তি ছিল এই বিশ্বাস যে, নির্বাচনদ্দের কলাকল থাই হোক না কেন, তার দ্বারা আমি কেভারেশন-বিরোধী আদর্শকে শক্তিশালী করতে পারব। সন্দেহ নেই, নির্বাচনের কল যেমন দক্ষিণপন্থীদের নিরাশ করেছিল তেমনই তা দেশের সমস্ত বামপন্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আনন্দের শিহরণ জাগিয়েছিল। আমার পুনর্নির্বাচনে স্বাই বলেছে, "কেভারেশনের দকা রকা হয়ে গেল।" ওয়ার্ধা থেকে মন্তব্য করা হল, "কুড়ি বছরে যা গড়ে তোলা হয়েছিল, রাতারাতি তা নাকচ হয়ে গেল।"

কিন্তু গান্ধীবাদীদের পত সহজে নিরস্ত করা যায় না। মহাত্মা গান্ধী সক্রিয় হয়ে উঠলেন, সারা ছনিয়ার কাছে তিনি ঘোষণা করলেন ( এবং আমার বিনীত মতে, নিতাস্ত ভ্রাস্তভাবে ), পট্টভির পরাজয় তার নিজের পরাজয়। পার্টিযন্ত্র পুরোদমে কাজে লেগে গেল এবং গড

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> কংগ্রেসকর্মীদের সম্পর্কে আমেরা যখন কথা বলি তথন গান্ধীবাদী ও দক্ষিণপন্থী শব্দ তৃটি সমার্থক বোঝায়।

মার্চ মাসে ত্রিপুরিতে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন স্থির ছিল দেখানে খোলাখুলি লড়াইয়ের আয়োজন চলল।

ত্রিপুরিতে প্রেদিডেন্টের ভাষণে আমি দৃঢ় নীতি অবলম্বন করার কথা বলি, তাতে উল্লেখ করি, ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের জাতীয় দাবি পেশ করতে হবে, জ্বাবের জ্বন্যে ছয় মাসের একটা সময় সীমানির্দিষ্ট করতে হবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে সর্বপ্রকার সম্ভাবনার জ্বন্যে প্রকৃত্ত থাকতে হবে। আমার প্রস্তাবগুলিকে তেমন গুক্ত দেওয়া হল না। স্বরাজ্বের প্রশ্ন তোলা রইল এবং গান্ধীবাদীদের একমাত্র চিন্তা ও প্রচেষ্টা হয়ে দাড়াল, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁদের পরাজ্বয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। ইতিমধ্যে পণ্ডিত জ্বত্তর্বলাল নেহককে তাঁদের দলভুক্ত করতে পারার ফলে তাঁরা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তারা সাফল্যলাভ করেছিলেন ঠিকই তবে জাতীয় আদর্শের কতটা ক্ষতিসাধন করে আমরা আজ্ব তা বুঝতে পারছি।

ত্রিপুরি কংগ্রেদের পর গত এপ্রিল মাসের শেষাশেষি কলকাতার এল ইণ্ডিয়া কংগ্রেদ কমিটির বৈঠক বদে। দেই কমিটির প্রধান সমস্তাছিল কংগ্রেদের ওয়ার্কিং কমিটি (বা কেবিনেট) গঠন করা। সাধারণের কাছে এখন স্থ্রিদিত, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের দিয়ে তার দক্ষে কিছু নতুন কর্মা অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে যথন মিশ্র কেবিনেট গঠন করতে দেওয়া হল না, আমি তখন পদত্যাগ করি। তখনও পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশের বামপন্থী আন্দোলন চালনা করা হচ্ছিল। কলকাতায় দক্ষিণপন্থীরা স্থনির্দিষ্ট একটা দৃষ্টিভঙ্গীনিয়ে জোট বাধল, মিশ্র কেবিনেট অচল এবং বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে সহযোগিতা আর সন্তব নয়। আমাদের সামনে ছটি পন্থা খোলা রইল—হয় দক্ষিণপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা কিংবা নিজেদের পায়েণ্টাড়েয়ে বামশক্তিকে সংগঠিত করা। শেষোক্ত পন্থা আমি গ্রহণ করলাম।

কিন্তু কেন ? ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার <sup>বে</sup> পত্রালাপ হয় তাতে স্থুম্পন্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণপন্ধীদের কাছে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের আশা করা হুরাশা। অতএব দক্ষিণপত্বীদের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ দাঁড়ায় নিয়মতান্ত্রিকতার কাছে
আত্মসমর্পণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করা। মহাত্মার
কাছে আমার শেষ আরজি এই ছিল যে, তিনি যদি সংগ্রাম সমর্থন
করেন, আমরা নিজেদের সব বিভেদ মিটিয়ে কেলে তাঁর অনুগামী হব।
তাঁর জবাব আমাদের নিরাশ করে এবং করওয়ার্ড রকের পত্তন
অনিবার্য হয়।

করওয়ার্ড রকের তিনদকা কর্তব্য ছিল: (১) বামপন্থী-সংহতি (২) কংগ্রেসের মধ্যে যথার্থ কলপ্রস্থ একতা প্রতিষ্ঠা এবং (৩) কংগ্রেসের নামে পুনরায় জাতীয় সংগ্রামের স্ত্রপাত। দেশের সর্বত্র জনসাধারণের কাছে আমরা এই তিনদকা কর্মসূচী প্রচার করি। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বিভেদ আনার ও ভাঙন ধরাবার অভিযোগ আনা হয়। আসলে সত্যকার বিভেদকারী ছিল দক্ষিণপন্থীরা—যারা বামপন্থীদের সঙ্গে সহ্যোগিত। করতে অস্বীকার করে এবং তার কলে দক্ষিণপন্থীদের থেকে পৃথক হয়ে বামপন্থীরা বামপন্থী-সংহতি গড়ে তোলার প্রয়াস করতে বাধা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণপন্থী-সংহতির বিপরীত তত্ত্ব বামপন্থী সংহতি।
গত ছবছর ধরে দক্ষিণপন্থী সংহতি জোট বাঁধছে। দক্ষিণপন্থীদের জোট
বাঁধায় কোন আপত্তি হয়নি এবং গান্ধী সেবা সভ্যকে যথন রাজনৈতিক
একটা দলে পরিণত করা হল, কেউ একটা কথাও বলেনি। কিন্তু
যথন করওয়ার্ড ব্লক গঠন করা হল এবং বামপন্থী সংহতি গড়ে তোলার
চেষ্টা করা হল, তথন বিভেদ ঘটানোর ভাঙন ধরানোর রব
তোলা হল।

ফরওয়ার্ড রকের মতে কংগ্রেসের বর্তমান কার্যক্রমের মধ্যে বত্টুকু জাতীয় আদর্শের দিক থেকে হিতকর, সক্রিয় মনোভাব নিয়ে তাকে কার্যকর করে তুলতে হবে। তাছাড়া, দেশকে সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থার জন্মে তৈরি করার জন্মে পরিঁপুরক একটি কার্যক্রম দরকার। এবং উভয়প্রকার কার্যক্রম অমুযায়ী কাজ করার জন্মে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবের বদলে সংগ্রামী মনোভাব একান্তভাবে প্রয়োজন। সমস্ত কার্বকলাপের গতিশক্তি আসে মনোভাব থেকে।

ফরওয়ার্ড রক এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে নানা প্রকার সমালোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু সত্য, কিছু অভিসন্ধি-প্রস্ত । মামুষের তৈরি কোন প্রতিষ্ঠানই ক্রটিহীন বলে দাবি করতে পারে না। অতএব ফরওয়ার্ড রকও দোষক্রটি মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু কথা এই—আরও ভালো এমন কিছু বিকল্প বা পরিবর্ত প্রস্তাব করা হয়েছে যার দ্বারা আমরা যথাসম্ভব কম স্বার্থত্যাগ করে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের জাতীয় লক্ষ্যে পৌছতে পারি ? যদি এইরকম বিকল্প কিছু প্রস্তাব করা হয় আমরা সানন্দে তা গ্রহণ করব। যাই হোক ফরওয়ার্ড রক আদর্শের জন্ত, ফরওয়ার্ড রকের জন্ত আদর্শ নয়। কিন্তু দিশার সঙ্গে বলতে হচ্ছে আরও ভালো কোন বিকল্প সম্ভব নয়।

অতীতের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে দেখলে একথা না বলে পারা যার না, অতীতে আমরা যা বলেছি যথাসময়ে তা যদি মেনে নেওরা ১০ এবং কার্যকর করা হত তাহলে আজ অবস্থা কত অক্সরকম হত। ত্রিপুরি কংগ্রেসের ছমাস পরে ইওরোপে যুদ্ধ বাধে এবং ভারতকে তাতে জড়িয়ে কেল। হয়়। যে সঙ্গটে আমরা জড়িয়ে পড়লাম তার জত্যে দারা প্রনিয়া প্রস্তুত হয়েছিল, একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রস্তুত ছিল না। এইরকম অযোগ্য নেতৃহ গ্রনিয়ার আর কোথাও পাওয়া গুর্লভ।

এমনকি যুদ্ধ বাধবার পরও নেতারা বসে বসে থালি ভাবছেন আর ভাবছেন। প্রতি পদক্ষেপে ছিধা, দংশয়, ছুর্বলতা। হরিপুরা ও ত্রিপুরিং কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির কথা আর মনে নেই। যদি তা মনে থাকত, গাহলে আমরা ছিধা ও নিজ্ঞিয়তা প্রত্যক্ষ করতাম না, তার জ্ঞায়গায় ক্ষেতাম স্থিরসিল্লীন্ত ও কর্মোভ্যম।

আমাদের এখনও কি ব্ঝতে বাকি আছে, নতুন দিল্লীতে ভীর্থযাত্রা করে আমরা আমাদের লক্ষো পৌছব না ? স্বরাজের চাবিকাঠি ওখানে পাওয়া যাবে না, ভা পাওয়া যাবে আমাদের অন্তর্লোকে। সত্যিই যদি আপনার। চিস্তিত হন তাহলে মুহূর্তের জন্ম একবার ভেবে দেখুন, প্রাতঃশ্বরণীয় স্বর্গত বিঠলভাই প্যাটেলের সম্পত্তি যদি ঠিকমত কাজে লাগানো হত এবং পৃথিবীর সর্বত্র ভারত যদি বেসরকারী দূতাবাস খুলত তাহলে আজকের পরিস্থিতি কী দাঁড়াত। কিন্তু কিছু লোকের কাছে স্বরাজের থেকেও বোধহয় আরও বেণী প্রয়োজনীয় বামপস্থীদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালানো এবং কয়েকজন লোকের উপর প্রতিহিংসা জীইয়ে রাখা।

# হাইকমাণ্ড কোন পথে ?

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে সাধারণ মামুষদের মধ্যে যারা কংগ্রেসের কাছে পথের দিশা ও আলো প্রত্যাশা করে থাকে তারা মানসিক বিভ্রাপ্তি ও বিহুবলতার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাছে। যুদ্ধের উপত্বে হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবকে আগে অভ্রাস্ত পথনির্দেশ বলে গণা করা হত এবং স্বভাবত সবাই আশা করেছিল, সঙ্কট দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বন করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। প্রথমে দেরি হয়েছে। পরে দক্ষিণপন্থী মহলে অস্পত্ত কানাঘুষা চলতে লাগল যে, পরিবর্তিত অবস্থায় ঐ প্রস্তাব অচল হয়ে গেছে। কলে দেখা দিয়েছে দিধা সংশয় এবং অধিকতর নিক্ষিয়তা।

বিশ্বয় ও বিজ্ঞান্তির জায়গায় দেখা দিল চরম হতবুদ্ধিতা।
কংগ্রেসের কাছ থেকে পথচলার নির্দেশ নিতে যারা অভ্যস্ত তাদের
মানসিক অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যায়। তারা কী করবে ?
যে হরিপুরা প্রস্তাব প্রভাক্ষ পথনির্দেশরূপে কাজ করতে পারত
বিনাভনিতায় সেটিকে ধামা চাপা দেওয়া হল এবং তার জায়গায় আর
কিছু দেওয়াও হল না। একথা ঠিক, সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং
কমিটি বাগাড়ম্বরে ঠাসা এক প্রস্তাব প্রসব করেছে যাকে আমাদের
আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের (?) মধ্যে কেউ কেউ "সারা ছনিয়ার কাছে
একটি দৃষ্টান্ত" অথবা "পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার সনদ" বলে
অভিনন্দন জানিয়েছেন—কিন্তু প্রস্তাবটি খুঁটিয়ে দেখলে কেবলমাত্র
কথা ছাড়া বিশেষ কিছুই তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কথার
আড়ম্বেরর আড়ালে আসল বস্তুর অন্তিছই নেই। কংগ্রেস কী করবে
ঠিক করেছে, যাদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ভারতের রাজনৈতিক ভবিয়্যৎ
সম্পর্কে বিটিশ সরকারের জবাব মনঃপুত ও আশান্তর্বপ না হয় ?

প্রস্তাবটির বীর্ঘব্যঞ্জক ভাষা থেকে সরলমতি পাঠক স্বাভাবিক-ভাবে বীরোচিত কার্য আশা করেছিল। কিন্তু প্রস্তার প্রণেতাদের অভিপ্রায় কি দেইরকম বীরোচিত ছিল ? দক্ষিণপদ্ধী মহলে খুব আশা ছিল, সস্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে এবং তার কলে সঙ্কট এড়ানো যাবে। এই ধরনের আশা পোষণ করার কী যুক্তি ছিল তা বোঝা ভার। রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানের অধিকারী এমন কেউই নির্দিষ্ট অবস্থা সন্নিবেশে আশাবাদী হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, ঘটনা এই যে, বেশ কিছু পরিমাণ আশাবাদ দেখা দিয়েছিল, যা অক্টোবর মাসে বড়লাটের ঘোষণায় ধৃলিসাং হয়ে য়ায়। আমাদের মন্ত্রীদের মধ্যে কারও কারও বির্তিতে হাত্তাশের ভাব রয়ে গেছে এবং তা পড়তে অসহ্যবোধ হয়।

এই একবার কার্যক্ষেত্রে তৎপরতা দেখা গেল। বড়লাটের বিবৃতি
পাওয়ার দক্ষে দক্ষে কংগ্রেদ ওয়াকিং কমিটির কাছ থেকে সাড়া পাওয়া
গেল এবং আমাদের মন্ত্রীদের কাছে পদতাাগ করার নির্দেশ গেল।
যে প্রণালীতে এই কাজটা করা উচিত ছিল সে সম্পর্কে যদিও আমরা
ভিন্ন মত পোষণ করি, তবুও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যেসংগঠনের উপর জাতির সম্মান রক্ষার দায়িছ রয়েছে মন্ত্রীদের পদতাাগ
করার নির্দেশ দিয়ে সেই সংগঠন থোগ্যতার পারচয় দিয়েছে।
কংগ্রেদের পক্ষে এইটুকু যংসামান্ত যা না করলে নয়, কিন্তু ভার যা
করা উচিত ছিল, এইটুকুতেই তা শেষ হয়নি।

বড়লাটের বিবৃতি আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের নিরাশ ও অবাক করেছে। এবারে কংগ্রেসী মান্ত্রসভাগুলির পদত্যাগে ত্রিটশ সরকারের এবং বড়লাটেরও অনুকপ ভাববার পালা। সরকারী মহলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ কেন নৈরাশ্য ও বিশ্বয় উৎপাদন করেছে, বিপরীতপক্ষে কেন তা অনিবার্ষ বলে ধরে নেওয়া হয়ুনি, এটি একটি বিবেচ্য প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন, আসল ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিষ্কার। তবে অনুমান করা যেতে পারে, কয়েকটি কারণের গমাবেশ থেকে ব্রিটিশ সরকার ভেবে নিয়েছিল যে, কংগ্রেস লড়াইয়ে নামবে না। দেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে স্বরকারের সঙ্গে বিনাশর্ভে সহযোগিতা করার মনোজ্যাব জ্ঞাপন করে মহাত্মা গান্ধীর বিরৃতি, দক্ষিণপন্থীদের বিশেষ করে মন্ত্রীমহলের মনোভাব, দক্ষিণপন্থীদের আয়ত্তাধীন কংগ্রেস কমিটিগুলিতে প্রস্তুতির অভাব—এইগুলির এবং এদের সঙ্গে আরও অক্যান্থ কারণের একটিমাত্র অর্থ ও তাৎপর্য ধাকা সম্ভব, এবং দিল্লীর ও হোয়াইট হলের কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই অনুমান করা স্বাভাবিক যে, কংগ্রেস ফ্রণ্টে সব কিছু শাস্ত থাকবে। এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত, তবে এতে একটি হিসাবের ভূল ছিল। কংগ্রেস স্থিতিধর্মী নয়, কিংবা সম্পূর্ণভাবে একমতাবলম্বীদের সংস্থাও নয়। অতএব কংগ্রেসের ভিতরে যারা আছে তাদের পক্ষে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করা সম্ভব এবং এমন কাজ করানোও সম্ভব যা বাইরের লোকের কাছে কংগ্রেসের স্বীকৃত পন্থার ব্যতিক্রম বলে অথবা, কিছু না হোক, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা বলে মনে হতে পারে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীদের পদত্যাগকে দেখলে সাধারণ লোকের কাছে বা বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা বলে গণ্য নাও হতে পারে। অভ এব সে তার সাধারণ বৃদ্ধি অনুযায়ী তার 'সাদামাটা' গ্যায়বুদ্ধি মতে আশা করবে, এই কাজ থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিণামের দিকে এগিয়ে যেতে যা কিছু করা দরকার সবই করা হবে। ভূরীয় গ্যায়বুদ্ধি—কথাটা যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি—তার ধারণা বদলাতে পারবে না, এবং এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কংগ্রেস ওরার্কিং কমিটির যদি ভারতের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিপ্রায় না থাকে ভবে ভাদের এই মৌলিক সভ্যটি প্রণিধান করা কর্তব্য। বিচক্ষণভা ও সতর্কতার নামে, এমনকি সত্য ও অহিংদার দোহই দিয়ে যা কিছু ওজর আপত্তি, গুরুত্ব হ্রাস করার পক্ষে যা কিছু কৈফিয়ত এখন পেশ করা হচ্ছে, কিছুতেই সাধারণের এই দাবি বিন্দুমাত্রও শিথিল করতে পারবে না যে, আজ আমরা যতই হুরবস্থায় পতিত হই না কেন, আমাদের সম্মান ও স্থার্থের কথা বিবেচনা করে কংগ্রেসকে তার লক্ষ্য-পথে এগিয়ে যেতে হবে। জাতির আত্মার এই প্রাথমিক দাবিকে কেবলমাত্র আমাদের সমূহ দর্বনাশের'বিনিময়েই অগ্রাহ্য করা যেতে পারে।

জনসাধারণ একটি প্রগতিশীল নীতি ও পদ্মা চাইছে অধচ মহাত্মা গান্ধী গত বারো মাস কিংবা ভারও বেশীদিন ধরে দৃঢ়ভার সঙ্গে ভা বাধা দিয়ে আসছেন। ভাঁর মভের সমর্থনে বাঁধাধরা যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে সেই যুক্তি প্রধানত ছটি—প্রথমত, কংগ্রেসের মধ্যে ছুর্নীতি বাসা বেঁধেছে এবং দিভীয়ত, জাতীয় সংগ্রাম ধ্রদি শুরু করা হয় ভাহলে হিংসার প্রান্থভাব অনিবার্ধ। আমরা অভীতে অনেকবার বলেছি, এই সব যুক্তির অকাট্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে এবং কোন ক্ষেত্রেই আমাদের অগ্রগতিকে প্রভিহত করার কৈফিয়ত হিসেবে ঐ যুক্তিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে না।

সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকে ওই যুক্তিগুলির সঙ্গে তৃতীয় একটি যুক্তি যোগ করা হল—যথা, আইন অমাক্ত শুরু করলে তার পরে পরেই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বেধে যাবে, ইত্যাদি। এর চেয়ে ভূল বা বাজে যুক্তি কিছু করনা করা যায় না। যে হিন্দু মুসলমানদের এইরকম গুরুতর অপবাদের ভাগী করা হল, আমরা নিঃসন্দেহ যে, তারা দূঢ়তার সঙ্গে এই অভিযোগ অস্বীকার করবে। আমাদের যা ধারণা ও সংবাদ তাতে মনে হয়, কংগ্রেসের তরকে তৎপর হয়ে এগিয়ে গেলে বর্তমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের রীতিমত উন্নতি হবে এবং এই ছটি সম্প্রদায় পরস্পরের এত কাছে আসবে যা পূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি।

আপনারা থদি এগিয়ে যাবার জন্ম প্রস্তুত না হন দ্বার্থহীন ভাষায় খোলাখুলিভাবে তা বললেই তো হয়! যে সব যুক্তিতর্ক ধোপে টেকে না তাই দিয়ে প্রসঙ্গটাকে অস্পষ্ট করার কারণ কী?

বামপন্থীদের পথ একেবারে স্থুস্পষ্ঠ এবং তা একাধিকবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তৎপর হয়ে যদি এগিয়ে না যায়, আমরা যাব। মহাত্মা গান্ধী বা ওয়ার্কিং কমিটি য়ত ভয়ই দেখান না কেন, কিছুতেই আমাদের দমাতে পারবে না। এবং যদি তাঁরা বাধা দিতে আসেন, সাহসের সঙ্গে আমরা সেই বাধার সন্মুখীন হব। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি যদি সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, আমরা অমুগত সৈনিকের মত তার সঙ্গে থাকব। মুহূর্তের মধ্যে যা কিছু মতবিরোধ বিলুপ্ত হবে এবং কংগ্রেদকর্মীরা সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতি-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংসগঠিত একটা ব্যুহে সন্নিবদ্ধ হবে।

## তাদের সঙ্গে লড়াই কার ?

সকালে কাগজগুলো দেখতে দেখতে কতকগুলো পরস্পরবিরুদ্ধ বাাপার আমার চোখে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠায়—এবং সম্ভবত (সংবাদের) গুরুষ অমুযায়ী—রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব সম্পর্কে প্রস্তাব। তারপরে আছে রামগড় কংগ্রেসের সময়পূচী। অতঃপর দেখা গেল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর দীর্ঘ এক প্রস্তাব।

প্রথম প্রস্তাবে সবচেয়ে তাৎপর্বপূর্ণ বাকাটি এই: "ওয়ার্কিং কমিটি সম্মানজনক আপসে উপনীত হইবার জন্ম সর্বতোভাবে প্রয়াস চালাইয়া যাইবে, যদিও ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মুথের উপর দার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।" যা ব্যাখ্যা করে বললে দাড়ায়: "আমরা ব্রিটিশ সরকারের পদলেহন করিয়া যাইব যছপি তাহার। আমাদিগকে পদাঘাত করিয়াছে।"

আমরা যে রাজনীতি বৃঝি অথবা আধুনিক জগৎ যে রাজনীতি বাবের এ তা নয়—তবে সম্ভবত এ রাজনীতি বাইবেলী বা বৈশ্ব ঐতিহ্য-সম্মত। এই প্রকার নীতি একজনের বা জনকয়েকের মনোমত হতে পারে—কিন্তু তা কি সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য, যে-জ্ঞাতির কাছে কয়েকজনের থামথেয়ালীর চেয়ে, যে-স্বাধীনতা তার জীবনমরণ প্রশ্ন, সেই স্বাধীনতা অনেক বেশী গুরুহপূর্ণ ? যে নীতি বলে, যেঁ-পদ্যুগল আমাদের পদাঘাত করছে সেই পদযুগল আমাদের লেহন করতে হবে, সেই নীতি ভারতীয় জনগণ প্রত্যাখ্যান করে কিনা তা দেখা এখনও বাকী আছে।

একই প্রস্তাবে নিম্নলিখিত অংশ আছে: "ওয়ার্কিং কমিটি ইহা স্পাষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চায় যে, আইন অমান্সের জন্ম সত্যকার প্রস্তুতির নিরিথ হইবে কংগ্রেসকর্মীদের নিজেদের চরকা চালানো, মিলের কাপড় পরিহার করিয়া থাদির আদর্শের পোষকতা করা এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের লোককে ছাড়া অশ্য সম্প্রদায়ের লোককে ব্যক্তিগভভাবে সেবা করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করাকেই তাহাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করা এবং কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে যাহারা হিন্দু তাহাদের দ্বারা ব্যক্তিগভভাবে যত বেশী সম্ভব হরিজনদের সহিত ভাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা। অতএব কংগ্রেস সংগঠনগুলি এবং কংগ্রেসকর্মীরা এই কার্যক্রম অমুসরণ করিয়া ভবিষ্যুৎ কর্তব্য পালনের জন্ম প্রস্তুত হইবে।…"

প্রস্তাবের এই অংশে এদে আমরা বারবার চোথ রগড়ালাম, আরেকবার ভালো করে কাগজের তারিখটা দেখলাম, নভেম্বর ২৪, ১৯৩৯। অত এব ১৯৩৯-এর এই শুভবর্ষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেদের মত স্মুপ্রতিষ্ঠিত ও গুৰুষসম্পন্ন একটি রাজনৈতিক পার্টি দেশকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুত করতে এইপ্রকার অত্যাশ্চর্য এক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করতে পারে। স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাভুক্ত করার কথার উল্লেখ নেই—প্রতাক্ষ সংগ্রামের কার্যক্রমের জন্ম কর্মীর কথা নেই। মহত্তর আত্মশক্তির কাছে কোন আবেদন নেই—যে আবেদনে প্রতিটি শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নিগ্রহ ও তু:থভোগ করার জন্মে মানুষকে যা অসমসাহসিক করে ভোলে। অর্থনংগ্রহের জন্মও একটি কথাও নেই, হিংস্র বা অহিংস যে কোন যুদ্ধের পক্ষে যা অপরিহার্য। অত্যান্ত অনাবশ্যক ব্যাপার স্থগিত রেখে সংগ্রামের জন্ত তৈরি থাকারও কোন নির্দেশ নেই। তার বদলে আমাদের বলা হল ডেলিগেট নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ইত্যাদি সহ রামগড় কংগ্রেসের জন্ম যাৰতীয় প্ৰস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে—যেন কিছুই ঘটেনি বা ঘটবে না। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজনীতি বিষয়ে যতটা সরল ও অজ্ঞ ছিল এমন আর তা নেই। আজকের দিনে একটা শিশুও কি ুএ কথা জানে না যে, যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় যে কোন সরকার বা পার্টি প্রথম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা হল অনির্দিষ্ট-কালের জন্ম নির্বাচন মূলতুবী রাখা ?

এই পটভূমিকায় জাজ্জলা হয়ে দেখা দেয় ডক্টর রাজেল্রপ্রসাদ সহ

ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্যগণ কর্তৃক মাঝে মাঝে প্রদন্ত এই মর্মে বিবৃতি যে, তাঁরা বিশ্বাস করেন এবং আশা করেন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষে শীপ্রই সরকারী গদিতে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হবে। এইরকম পরিবেশে এবং এইরকম জরুরী অবস্থার মধ্যেও কী প্রত্যাশা নিয়ে ছলছল চোথে শৃত্য আসনগুলির জ্বান্থে তাঁদের এখনও চিম্ভাকুল থাকতে হছে। ভেবে অবাক হতে হয় তাঁদের কি জাতীয় আত্মর্মাদা বোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাছে। ভারতের যে এককালীন বিপ্লবী, যে প্রাক্তন বামপন্থী নেতা এককালে গুণমুগ্ধ জগতের সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, কোন অবস্থাতেই তিনি বাম বা দক্ষিণ একমতাবলম্বী কোন কেবিনেটেই আসন গ্রহণ করবেন না, এই মর্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর একক অবস্থানের কথা স্মরণ করে বিস্ময় ও বেদনার অবধি থাকে না। বর্তমানে যথন তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম এবং দেশের বামপন্থী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী—তাঁর এই অবস্থার দঙ্গে ওই গুরুগন্তীর ঘোষণাকে কী করে মেলানো যায় কে আমাদের তা বলে দেবে ?

অত এব অপরের বিরক্তিভান্দন হবার বিপদ থাকা সত্ত্বেও আমাদের নির্মমভাবে স্পর্টবাদী হতে হবে এবং যা উচিত তা থোলাথুলি বলতে হবে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই গুরুতর সময়ে অপরের মুখ রক্ষা করে চললে কোন লাভ হবে না। ওয়ার্কিং কমিটির এই সব প্রস্তাব নিছক বাগাড়ম্বর, এদের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের সরল মান্ত্রমণের ধোঁকা দেওয়া ও চোথে ধুলো দেওয়া। এক বছর কিংবা আরও বেশীদিন ধরে মহাত্মা গান্ধী আমাদের নিয়মিত বলে চলেছেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের কথা উঠতেই পারে না এবং দেশ তার জ্বন্থে তৈরি নয়;—যদিও এ প্রশ্নের মীর্মাংসা হয় নি, অপ্রস্তুত কে, দেশ, না ওয়ার্কিং কমিটির উজ্জ্বল জ্যোতিজরা। মহাত্মা যদি শুরু থেকে সংগ্রামের পক্ষে থাকতেন আজকের বাম ও দক্ষিণের মধ্যে যে বাদবিবাদ তার অনেকটাই একেবারেই দেখা দিত না। অত এব, গত বারো মাস ধরে তিনি যা কিছু বলে আসছেন এবং সমর্থন করেছেন এত বিলম্থে তিনি

যে তার থেকে হটে আসবেন তা আশা করা ছরাশা। অবস্থার বিপাকে এবং জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে দিয়ে দেশব্যাপী সংগ্রাম শুরু করানো যাবে না। সাঁতারে শক্তি পরীক্ষার জত্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া এক কথা, কিন্তু জল দেখে যথন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তখন পিছন থেকে ধাকা খেয়ে জলে পড়া একেবারে অহ্য কথা। ১৯২১ সালের ইয়ং ইণ্ডিয়া-য় উদ্দীপনাময় প্রবক্ষগুলির সঙ্গে ইদানীং সাপ্তাহিক কাগজ হরিজন-এ যে পদার্থ প্রকাশ হচ্ছে তার তুলনা করে দেখুন, পার্থক্যটা সঙ্গে আপনার নজরে পড়বে। আমরা যে জগতে বাস করছি তা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সেই জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটছে।

আজকের সমস্যা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার সমস্যানয়।
সে সংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে চালাতে হবে—যদি একান্ত তা শুরু করতে
হয়—অন্যথা তা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হবে না, তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা।
সেই সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজ্ঞয় না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার এবং
মধ্যপথে সংগ্রাম পরিহার না করার প্রশ্নও এই সঙ্গে জড়িত। আরেকবার স্পষ্টভাষী হয়ে একথা আমরা বলে রাথতে চাই য়ে, বর্তমান
ওয়ার্কিং কমিটি যদি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুও করে, বামপন্থীদের মনে
এই আশঙ্কা থেকে যাবে য়ে, য়ে কোন সময়ে চৌরিচৌরা বা হরিজন
আন্দোলন, অথবা তাদেরই কোন নব্যরূপ দেখা দিতে পারে এবং
শক্তিতে ও ব্যাপকতায় আন্দোলন যথন গুরুতর আকার ধারণ করবে
ভখন তাকে বন্ধ করে দেবার প্রয়াস হতে পারে।

আমাদের প্রশ্ন করা হতে পারে, এই আশকা কি যুক্তিসঙ্গত ?
অবশ্যই, তা না হলে যুদ্ধ ঘোষণা হবার পরেও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে
হিংশ্র জেহাদ পুরোমাত্রায় চালিয়ে যাওয়া হত না। সমস্ত প্রদেশ
থেকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এই জেহাদের থবর নিয়ত আসছে এবং
ক্রওয়ার্ড ব্লকের ক্ষেত্রে তা প্রতিহিংসায় পর্ববসিত হয়েছে। স্বভাবতঃ
ওয়ার্কিং কমিটির যা কিছু আক্রোশ বাংলাদেশে কেন্দ্রীভূত এবং

বাংলাদেশের কার্যভার প্রেসিভেন্ট নিজে গ্রহণ করেছেন। প্রদেশের সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে কোন স্থান প্রান্ত থেকে যে কেউ সরাসরি ওয়ার্কিং কমিটি বা প্রেসিডেন্টের কাছে একটা অভিযোগ পাঠিয়ে নিশ্চিম্ভ থাকতে পারে যে, তাতেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে জবাবদিহির জন্মে তলৰ করা হবে। অতএব যারা নিরপেক্ষ দর্শক ভারা সংবাদপত্রের দীর্ঘ বিবৃতিগুলিতে দেখে থাকে একতা ও নিয়মনিষ্ঠার আদর্শের প্রতি কেবলমাত্র মৌথিক বন্দনা, বথন কার্যক্ষেত্রে চলে কংগ্রেসের ভিতরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দমন এবং নির্বাতন। বিটিশ সরকারের বেলায় আপনারা বড়লাটের ৰাড়িতে বারেবারে দেলাম জানাতে যেতে পারেন এবং যে পা আপনাকে লাখি মারে সেই পা লেহন করতে পারেন। অধচ আপনাদের বামপন্তী সহকর্মীদের বেলায় সব্কিছু সত্ত্বেও আপনারা আপনাদের সতা ও অহিংসা নীতি অন্তথায়ী সঙ্গতভাবেই সর্বপ্রকার সহিষ্ণুতা, সন্তাব ও উদারতা প্রদর্শন কর। থেকে বিরত থাকতে পারেন এবং পূর্ণ আক্রোশে ও হিংম্রভার সঙ্গে প্রতিহিংদা নীতি চালিয়ে যেতে शादिन।

এই জ্বন্স কাহিনী কী নীতি শিক্ষা দেয় ? তা এই যে, দক্ষিণপদ্ধীদের কাছে ভারতের বামপন্থী আদর্শের তুলনায় ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যবাদ কম শক্র। শেষেরটির সঙ্গে আপনারা আপদে আসতে
পারেন, কিন্তু প্রথমের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্থ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।
এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি ভারতের বামপন্থীদের উপর আঘাত
হানে, আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা সন্থবতঃ তার জ্বা ছেংথবাধ করার
কোন কারণ পাবেন না।

"ভারত যদি স্বাধীন হয় / আমরা তারে করব স্বাধীন / আমরা ছাড়া আর কেহ নয়" বাংলায় এই ধরনের একটা ছড়া আছে। আমাদের দক্ষিণপতীরা আজ এই মতই ভাবছে।

## শামাদের ওয়াকিং কমিটি

২রা ডিসেম্বর, ১৯৩১এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

২৪শে নভেম্বর এবং পরবর্তী কয়েকদিন কলিকাতায় করওয়ার্ড
রকের সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। সারা ভারত
কিসানসভা এবং স্থাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপের মত বামপন্থী সংগঠনগুলির
প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত হয়ে তাতে যোগ দেন এবং তাঁদের উপস্থিতি
ও পরামর্শ খুবই সহায়ক হয়। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী যিনি একাই
একশো, সারা ভারত কিসান সভার সাধারণ সম্পাদক হওয়া ছাড়াও
তিনি ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রকাণ্ড এক ভরসাস্থল। এক
পক্ষকালের মধ্যে তিনি অনুগ্রহ করে ছবার কলিকাতায় এসেছেন,
দ্বিতীয়বার তিনি আসেন আমাদের সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটির
মিটিং উপলক্ষো। কমিটি অনেক চিন্তা করে জনেক বিচার-বিবেচনা
করে কম বেশী গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ের উপর ষোলটি প্রস্তাব অনুমোদন
করে। দৈনিক পত্রিকায় এই প্রস্তাবগুলি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে,
তবু এই সঙ্গে এই সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশ করা হছে।

প্রধান প্রস্তাবটি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধনীতি এবং ভারতের জাতীয় দাবির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে যে মনোভাব গ্রহণ করেছে এই প্রস্তাবে তা অত্যম্ভ বিশদভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কমিটির বিক্রদ্ধ সমালোচনা করা হয়। এই প্রস্তাবটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আরুষ্ট, হওয়া উচিত। এর মুখ্য বক্তব্য এই যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কী করতে চায় ও তার কী মনোভাব এখনও পর্বস্ত প্রাঞ্জল করে ব্ঝিয়ে বলা হয়নি, যার ফলে সাধারণ মামুষ যথেষ্ট সংশ্রের মধ্যে রয়েছে। এই কমিটির সদস্তাদের এবং মহাত্মা গান্ধীরও কোন কোন উক্তি ও বিবৃতি থেকে মনে হয় তারা সংগ্রাম চাইছেন। অপরশুলি থেকে বিপরীত ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে—যেমন, মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য যে, আইন

অমান্ত যদি শুরু করা হয় তবে তিনি তাতে বাধা দেবেন এবং
মান্তাজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারির উক্তি যে,
কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তিন মাসের ছুটি ভোগ করছে। এইসব মন্তব্য ছাড়াও
মাঝে মাঝে যে সব থবর এসে পৌছচ্ছে তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হয়
যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের পথে যাবে না।
যেমন বিহার থেকে থবর পাওয়া যাচ্ছে, সম্প্রতি মন্ত্রীদের গদিত্যাগের
পর থেকে যে উপদেষ্টারা প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে তারা কোন কোন
ক্ষেত্রে আদেশ দিচ্ছে যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আবার ক্ষমতায় কিরে
আসলে কাইলপত্র যেন তাদের কাছে পেশ করা হয়।

করওয়ার্ড ব্লক একাধিকবার স্থুস্পস্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি এমন হয় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে যে নির্দেশ প্রত্যাশিত, সেই নির্দেশ তাঁরা না দেন, তাহলে ব্লকই তা দেবার প্রয়াস করবে—যদিও আরুষ্ঠানিকভাবে ডাক দেবার পক্ষে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভালো হয় কংগ্রেসের নামে সেই ডাক পাঠানো। এখন বিবেচ্য বিষয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে। এমন কোন অভিযোগের যেন অবকাশ না থাকে যে তাঁরা ডাক দেবার জন্ম প্রস্তুত ছিলেন, আর কেউ তাঁদের তা দিতে দেয়নি। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বলে আসছে আর সবাইকে অপেক্ষা করতে এবং সাধারণের দাবি যাতে তাঁরা পূরণ করতে পারেন সেইজন্মে তাঁদের স্থ্যোগ দিতে। কিন্তু আমাদের ধর্যের একটা সীমা থাকা উচিত। অতএব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যত শীঘ্র সম্ভব এস্পার-ওস্পার যাহোক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিলে, সংশ্লিপ্ট সবার পক্ষেই মঙ্গল।

অন্যান্ত অনেক ক্ষেত্রের মত আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা এখন আমাদের বিরুদ্ধে তুমুখো রটনা চালিয়ে যাচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ভ্রমিক দেওয়ার জন্তে আমাদের উপর দোষারোপ করা হচ্ছে। আবার বিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করার দক্ষনও আমাদের বিরুদ্ধ দমালোচনা শুনতে হচ্ছে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্তরা জনসভায় নাকি প্রকাশ্যভাবে আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন আমরা যেন এগিয়ে গিয়ে সংগ্রাম শুরু করে দিই। ছ ধরনের আক্রমণেই আমরা অবিচলিত, কারণ, আমাদের সমালোচকরা যতই ভুরু কোঁচকান বা মুচকি হাসুন, কোন কর্মপন্থা আমাদের জাতীয় কল্যাণের পক্ষে সবচেয়ে হিতকর হবে আগে আমাদের তা ভেবে ঠিক করে নিতে হবে।

করওয়ার্ড রকের বিঘোষিত মনোভাবকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি হুমকি বা চ্যালেঞ্চ বলে প্রতিপন্ন করা ঠিক নম—কারণ তার মনোভাব তা নয়। সেই কারণেই বারেবারে একথা বলা হয়েছে যে, সব দিক রক্ষা হয় যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এগিয়ে আসে এবং তার পিছনে থাকে অবিভক্ত কংগ্রেস। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে ঠিক পথে চলতে বাধ্য করেছে এবং করবেও। কে এখন বলতে পারে, ওয়ার্কিং কমিটি সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বাধবার পর কী সিদ্ধান্ত নিত কিংবা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি এর মধ্যে পদত্যাগ করত কিনা, যদি বামপন্থীরা যুদ্ধনীতি ও জাতীয় দাবির উপর দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ না করত।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রস্তাবটিও গুরুত্বপূর্ণ, যেহেত্ তাতে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের মনোভাব বিরত হয়েছে। ইওরোপে আমরা যে গোলযোগ এখন দেখতে পাচ্ছি তার জন্তে মূলতঃ যে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স দায়ী, এটি সাধারণত স্বীকার করা হয় না। এই ছটি দেশই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অদম্য ঘুণার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকারে ক্যাসিজমকে ইন্ধন জুগিয়েছে এবং ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে উৎথাত করার চেষ্টা করে এসেছে। এছাড়াও জার্মানীকে বেষ্টনীবন্ধ করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স প্রধানত এম. লাভাল-এর প্রচেষ্টায় ইওরোপীয় ভূথণ্ডে বহু যত্মসাধ্য বিস্তারিত যে মৈত্রীচুক্তির ব্যবস্থা গড়ে ত্লেছিল গোপনে তার বিরোধিতা এবং শেষ পর্যস্ত তা বিনষ্ট করার

জন্মে গ্রেটব্রিটেনই দায়ী। স্থৃতরাং ফ্রান্স নির্বীর্ষ হয়ে গেল এবং স্বভাবত ব্রিটেনের শরণাপন্ন হল। তার কলে রাশিয়া, জার্মানী এবং ইটালীর বাইরে যে ইওরোপ, আজ তা ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতির দ্বারা শাসিত হচ্ছে। রাশিয়া একাগ্রভাবে বরাবর চেষ্টা করে এসেছে যাতে গ্রেটবিটেন, ফ্রান্স এমনকি পোল্যাণ্ডের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়ায় আসা যায়। এই প্রয়াসের চরম ব্যর্থতা সম্পর্কে স্থৃনিশ্চিত হবার পরই রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কয়েক মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে এম. মলোটোভ-এর বির্তিগুলি প্রাপ্তলতা ও বক্তব্যের স্থুম্পষ্টতার জ্বে প্রণিধানযোগ্য এবং সমস্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত।

ফরওয়ার্ড রকের সারাভারত কমিটির সম্পাদক এবং প্রাদেশিক কমিটির প্রেসিডেণ্ট ভি. ডি. ত্রিপাঠির সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার অত্যন্ত তাৎপর্বপূর্ণ। আমরা আগে থেকে যা জানতাম তা সাধারণের চোথের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল—যথা—ফরওয়ার্ড রকের বিরুদ্ধে দমননীতি পুরোদমে চলেছে। ত্রিপাঠীজীকে উত্তরপ্রদেশে তার নিজের জেলা উনাও-এর মুকুটহীন রাজা বললে আখ্যাটি শোভন না হলেও অতায়্ব সঙ্গত হয়। ফরওয়ার্ড রকে তার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি উনাও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারমাান, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সদস্ত। প্রাকে কংগ্রেস কমিটির একসিকিউটিভ কমিটির সদস্ত, নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটির, উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওয়ার কাউনিলের সদস্ত। এই রকম অসামান্ত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নেতাকে গ্রেপ্তার করণর মর্মার্থ এই ঘটনাতেই নিহিত।

করওয়ার্ড ব্রকের সারাভারত ওয়ার্কিং কমিটি আর যে-সব প্রস্থার গ্রহণ করেছে তাতে বোঝান হয়েছে আমাদের উপর নানাদিক থেকে আক্রমণ চলেছে। একদিকে সরকারী নিপীড়ন, অক্সদিকে কংগ্রেম হাইকম্যাণ্ডের অপ্রসম্য প্রতিহিংসা। ঠিক এই মুহুর্তে প্রথমের থেকে শেষেরটিই বেশীমাত্রায় বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু উভয়ের আক্রমণই, আমরা কাটিয়ে উঠব।

বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের উপর প্রস্তাবটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিরেথে রচিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে করওয়ার্ড রকও একই অঙ্গীকারে আবদ্ধ। সেই অঙ্গীকার পালন করা হবে না এমন আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। পৃথক প্রশ্ন হিসেবে হোক, অথবা সর্বভারতীয় প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই হোক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি রাজনৈতিক বন্দীদের জন্ম সংগ্রাম চালিয়ে য়াবে এবং এই কাজে তা করওয়ার্ড রকের সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহামুভূতি লাভ করবে।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কে প্রস্তাবগুলি বিশেষত মুসল—
মানদের মনোযোগ ও প্রণিধান দাবি করে। হিন্দুমুসলমান সমস্তাকে
আমরা কীভাবে দেখছি তাতে স্পার্থ হয়ে উঠেছে। মজলিস্-ই-অহ্রর
সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাব একান্ত দরকার ছিল, কারণ অহররদের
প্রতি যতথ।নি কৃষ্টি দেওয়া বাস্তবিক উচিত ছিল ত্র্গাজনমে তা কেওয়া
হয়নি।

পরিশেষে, এখন খেকে সংশ্লিষ্ট সকলে যেন খেয়াল রাখেন যে, ১৯১০ সালের ১৬শে জান্ত্য়ারি পরবর্তী স্বাধীনতা দিবদের বিশেষ একটি তাৎপর্য থাকবে। আমাদের ওয়ার্কিং কমিটি এই ব্যাপারেরও উল্লেখ করেছে।

### আবার গর্জন

১ই ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' তার প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা থেকে কিছুদিন সরে দাঁড়াবার পর, পুনরায় তার নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। সাময়িক এই স্বধর্মচ্যুতির সময় দেশের ভিতরকার ও বাইরেকার ঘটনবিলী নিয়ে আলোচনায় সে সামঞ্জস্ত, মর্যাদা ও সুষম বোধের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু নিজের স্বধর্মে কিরে আদার পরই সে যেন পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠেছে। একটি ব্যাপারে কিন্তু 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' বরাবর নিয়মনিষ্ঠ, বর্তমান লেখক সম্পর্কে তার গভীর বিদ্বেষ ও ঘূণার ভাব পোষণে। অধিকাংশ ইংরেজদের সঙ্গে তার এক বিষয়ে গরমিল, 'ফ্রেণ্ড' রাজনীতিতে সোজাসুজি স্পষ্টোক্তি বরদাস্ত করতে পারে না, যারা তোষামোদ করে, পদলেহন করে, ভারাই তার প্রিয়।

এইটুকু শুধু আশা করা যেতে পারে, ভারতে সরকারী বা বেসরকারী যে সব ইংরেজ আছে তাদের যথার্থ মনোভাব 'দি ফ্রেণ্ড অক ইণ্ডিয়া'য় প্রতিকলিত হয় না। যদি তা হয়, তাহলে তাদের সম্পর্কে বাস্তবিক হয় ধারণা পোষণ করতে হবে। তারা এত অস্থির-মতি, এত খামখেয়ালী, রাজনৈতিক হাওয়া যেই বদলাচ্ছে অমনি তাদের মতও পাল্টিয়ে যাচ্ছে—কল্পনা করতেও কট হয়। মাসের পর মাস ধরে আমাদের 'ফ্রেণ্ড' ভারত সম্পর্কে উদার ও প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করার সপক্ষে বলে আদছিল। কিন্তু অক্টোবর মাসে বড়লাটের বিরতি বার হবার প্রাক্কালে হঠাৎ তাকে দেখা গেল গোড়া রক্ষণশীল হয়ে উঠেছে। তার পর থেকে তার মেজাজ কগনও গরম কখনও নরম।

যুদ্ধ বাধবার আগে 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' বৈদেশিক ব্যাপারে ছিল আশ্চর্য ওয়াকিবহাল, যদিও তার বৈদেশিক নীতি সব মহলের যে অমুমোদন ল্লাভ করত তা নয়। আগেকার দিনে 'ফ্রেণ্ড' ছিল হাড়ে-

মজ্জায় সোভিয়েত-বিরোধী। কিন্তু নাৎসীদের ক্ষমতা লাভের পরে রাশিয়ার প্রতি এবং রাশিয়া সংক্রান্ত সব কিছুর প্রতি তার বিদ্বেষ বেশ হ্রাস পায়। ক্রমশ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কিছুটা দরদ সবার নজরে পড়তে থাকে এবং পত্রিকাটির আক্রোশের লক্ষ্য হয়ে ওঠে নাংদী জার্মানী। ইওরোপে যুদ্ধ বাধবার পরেও, এমনকি পূর্ব পোল্যাও সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার পরেও এই প্রবণতা বজায় থাকে। কিন্তু ফিনল্যাও ও দোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে লড়াই বাধবার পর থেকে, আমাদের 'ফ্রেণ্ড'এর মাধা খারাপ হয়ে গেছে এবং সে যা লিখে চলেছে তা দায়িকশীল স্থিতধী সাংবাদিকতার যুক্তি না হয়ে, পাগলের প্রলাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্ভবত এই পাগলামির ছিটটা আছে বলেই, তা অসং সাংবাদিকতার পথে নেমে আসছে। ২৪শে নভেম্বর ও তার পরের দিনগুলিতে কলিকাতায় যথন করওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটি আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, দব পত্রিকা ভার প্রস্তাবগুলি ছাপিয়েছে, এবং আমাদের সাংগঠনিক মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' যে সম্পাদকীয়গুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তা পুর্ন মুদ্রণ করেছে, কিন্তু 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' করেনি। তা না করলেও, ৪ঠা ডিসেম্বর কিন্তু "আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে" এই শিরোনামে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক প্রবন্ধের সূত্রে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হয়েছে।

'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার' আমাদের জন্মে যে একটা বিশেষ দরদ আছে—ভারতে তা কে না জানে ? এবং এই দরদ আরও গভীর হয়েছে যেহেতু তাকে আদালতে হাজির হয়ে জবাবদিহি দিতে হয়েছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, সাংবাদিকতায় সাধ্তা বলে কি কিছু থাকবে না ? আগেকার দিনে যে সকল ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে একাশ্যে হেয় প্রেতিপন্ন করা দরকার হত তাদের মস্কোর দালাল বলে লাল ছাপ দেগে দেওয়া হত। কমিউনিজম্ ছিল একটা জুজু, যথন তথন সেই জুজুর ভয় দেখানো হত এবং কমিউনিস্টদের সোনায় ভারত ভরে যাতেই এই ছবি সাধারণের চোথের সামনে তুলে ধরা হত।

কিছুদিন পরে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ মস্কোকে হটিয়ে দেয় এবং স্বল্পকালের জন্মে রাশিয়া থাতির পায়। এই থাতিরের মূলে ছিল জেনেভার সঙ্গে সোভিয়েতের যোগ, না, টুট্স্কিকে স্তালিন-পন্থীদের অস্বীকার, না, 'ফ্রেণ্ড'-এর দিক থেকে বার্লিনের উপর অধিকতর আক্রোশ. বলা ভার। কিন্তু বার্লিনকে চটাবার জম্মে মস্কোর সঙ্গে আমাদের 'ফ্রেণ্ড'-এর দোস্তি দেখতে মঙ্গা লাগত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে মস্কোর বন্ধু বললে আর বিপজ্জনক বলে গণা করা হত না। আদল বিপদ হয়ে দাড়াল নাংশীদের প্রতি বা রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষের অংশীদারদের প্রতি সহামুভূতি থাকা। আমাদের 'ফ্রেণ্ড'এর দৃষ্টিতে ভারতে কমিউনিস্ট মার্কা সোনার আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে এবং এখন থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনকে যা বিষয়ে দিতে শুরু করেছে তা এক্ষশক্তির সোনা। লেথকের বই 'দি ইণ্ডিয়ান স্টাগ্ল ১৯১০-১৯৩৪' থেকে কয়েকটি বাকা প্রসঙ্গচাত করে তুলে নিয়ে নিজেদের স্থাবিধা-মাফিক বাবহার করা হয়েছে এবং 'দি স্টেট্স্ম্যানের' স্তম্ভে ধারাবাহিকভাবে পরপর কতকগুলি নিন্দাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই নিন্দাবাদ দেখে মনে পড়ে প্রায় বছর আটেক আগে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশনে বিনাবিচারে লেখককে আটক রাথার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জ্বন্যে তার বিক্দ্ধে এই প্রকারই অপপ্রচারের অভিযান চালানো হয়েছিল।

শ্বর্নল বন্ধ থাকার পর আবার আক্রমণ শুরু হয়েছে, তার স্চীমুথ ৪ঠা ডিসেম্বরের প্রধান সম্পাদকীয়। এবারে আমাদের বন্ধর একটা অস্থ্রিধা রয়ে গেছে। কোন জুজুর ভয় দেখানো হবে ? মস্কো, না, সন্ত্রাসবাদ, না, বার্লিন, বিপ্রব, না, আর কিছু ? এই স্ক্সপষ্ট মুশকিলের আসানের জন্মে যে দৈত্য স্ষষ্টি করার চেষ্টা করছে তা হিটলার-স্টালিনের একটা মিশ্রণ। এবং এ দেশে এই আভঙ্ক জাগিয়ে ত্লতে প্রয়োজনীয় যে পটভূমি প্রস্তুত করা দরকার ভার জ্বন্থে ওই-পত্রিকার ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর সংখ্যায় "ভারতে কমিউনিজ্ম" নামে ছিটি প্রবন্ধে সম্ভব্মত সব রক্ষের শয়ভানকে আমদানী করা হয়েছে।

সেই বিচিত্র ভিড়ের মধ্যে শয়তানের সেরা আর হিটলার নয়— এবারে স্টালিন।

সম্ভবত আমাদের 'ফ্রেণ্ড'-এর দিক থেকে হিসাবের একটা গোলমাল হমে গেছে। ভারতীয় জনসাধারণ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত যেমন সরলমতি ছিল এখন আর তা নেই। এখন তারা 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র চালের এবং তার স্তম্ভে সরকারী তরফ থেকে বিস্তারিত যে রটনা চালানো হচ্ছে তার মতলব তারা বৃশতে পারে। আমরা শুধু জানতে চাই, সাধারণে সততা বলে যা জানে, এতে সেই সততাটুকু বজায় আছে কি না।

আসন্ন ঘটনা পূর্বেই ছায়াপাত করে। এই প্রবন্ধগুলিও তাই। আমরা জানি কী আসছে। কিন্তু তার জ্ঞে আমরা বিচলিত নই। সবকিছুরই মূল্য ধার্য থাকে, তেমনই স্বাধীনতারও আছে। স্বাধীনতার মূল্য আমাদের দিতে হবে, কিন্তু ব্রিটশদেরও জ্বেনে রাখা ভালো, যুক্তিতর্কের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে চোথ রাঙিয়ে বা তর্জনগর্জন করে আর চলবে না। যে ভারতে আমরা বাস করছি সে ভারত পরিবর্তিত ভারত।

এবং আজ ভারতের সামনে যে ইওরোপ রয়েছে সেই ইওরোপও পরিবর্তিত ইওরোপ।

## একটি স্মারক

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩১এ 'করওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

স্মরণে থাকতে পারে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পরেই আমরা ঘোষণা করেছিলাম, ব্লক যে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা কার্যকর করা ছাড়াও ব্রক অনতিবিলম্বে তিন দকা উদ্দেশ্য সাধ্নেত্র জ্ঞ্য ভবিষ্যুতে প্রয়াসী হবে—প্রথমত বামপন্থী সংহতি; দ্বিতীয়ত ফ্রন্টের স্বমতে কংগ্রেসকে নিয়ে আসা এবং কংগ্রেসের মধ্যে যথার্থ একডার প্রতিষ্ঠা; এবং তৃতীয়ত কংগ্রেদের নামে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা। পরবর্তী ঘটনাবলীর দিক থেকে, এবং বিশেষ করে, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে যা ঘটে চলেছে সেই দিক থেকে অব্যবহিত এই উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করার মত কোন কারণ দেখা দেয়নি। কিন্তু সামান্ত একট্ট সংশোধন আবশ্যক হয়ে উঠেছে। ঘটনা সন্নিবেশের চাপে আমাদের আন্দোলন ক্রত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অতএব যতদিন পর্যস্ত কংগ্রেসের অধিকাংশকে আমাদের স্বমতে আনতে না পারছি এবং কংগ্রেসের নামে অগ্রগমন সম্ভব না হচ্ছে ভতদিন পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করে থাকতে পারি না। একদিকে ক্রত কাজ করে যাওয়া যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি অক্তদিকে বাম-পন্থীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী-নেতাদের নিয়মিত জেহাদ চালানোর জগ্য এবং নানাপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক কার্নাজি ও ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে কংগ্রেসের অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করা আরও ছরুহ হয়ে উঠেছে। কংগ্রেদের অধিকাংশ সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গী বদল করার চেষ্টা আন্দোলন শুরু করতে উছোগী হয় সেই প্রচেষ্টাও থাকবে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা এখনই যদি সফল না হয় তাহলে কী করণীয় ? কাল ও জলস্রোত কারও জন্ম অপেক্ষা করে না এবং আব্দকের জগৎ চুর্বার জলপ্রপাতের মত ধেয়ে চলেছে। বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্ক্লিং কমিটি যদি হাত গুটিয়ে পাকে বা রাশ টেনে ধরে

তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লককে আন্দোলন শুরু করার ছাস্তে এবং সচলভাবে সক্রিয় হবার ছাস্তে উত্যোগী হতে হবে। কবে সেদিন আসবে যখন কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য আমাদের মতে মত দেবে অথবা কংগ্রেসেকে আন্দোলন শুরু করার সংকল্প গ্রহণ করাতে আমরা সমর্থ হব, তারজ্বস্থে কালের দ্বারপ্রাস্তে অপেক্ষা করে বসে থাকবার অবসর আমাদের নেই। ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যখন অগ্রবর্তী দলকে আর সবার আগে এবং সম্ভবত সাময়িকভাবে ডাদের থেকে আলাদা হয়েই কাজ করতে হয়। পরিস্থিতি যখন মরিয়া হবার মত, সময় সময় মরিয়াভাবেই তার প্রতিবিধান করতে হয়।

এই রকম নীতির বিপক্ষে ছটি যুক্তি দেখানো হবে। নিয়মশৃঙ্খলার বাপোরে যারা মতান্ধ তাদের যুক্তি হবে, যদি বামপন্থীরা অথবা অগ্রবর্তী দল এইভাবে কাজ করে তাহলে নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে এবং সাংগঠনিক ঐক্য লোপ পাবে। ঝুটো বাস্তববাদীরা যুক্তি দেখাবে, অগ্রবর্তী দল এইভাবে কাজ করলে তারা নিজেদের আলাদা করে ফেলবে এবং তার ফলে নিজেদের শক্তিহীন করবে—আসলে তার পক্ষে উচিত হবে সাধারণ কর্মীদের থেকে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে পৃথক করার চেষ্টা করা।

প্রথম যুক্তি সম্পর্কে আমাদের জবাব, একতা ও নিয়মনিষ্ঠা নিজেরাই লক্ষ্য নয়, তারা লক্ষ্যে পৌছনোর উপায়। তাদের মূল্য ততথানি যতথানি তারা কর্ম ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের শক্তিশালী করে। তারা যদি আমাদের নিক্ষিয় করে রাথে তবে তারা নির্থক। বিতীয় যুক্তি সম্পর্কে আমাদের জবাব, সচল কোন নীতি গ্রহণ করার ফলে অগ্রবর্তী দলের পক্ষে সাধারণ কর্মীদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার যেমন সম্ভাবনা থাকে, তেমনই সমানভাবে এও সম্ভব যে, সক্ষটের মুথে বিশাগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবে যথন সমস্ত কর্মোগ্রম বিশে হয়ে গেছে, বামপন্থীদের তরক্ষ থেকে হুঃসাহসিক কোন কর্মপ্রয়াস সেই অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে, আগ্রহী ও উৎসাহী কর্মীদের কর্মের আবর্তে টেনে এনে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে তার

আগেকার অনুগামীদের থেকে পৃথক করে দিতে পারে। নিয়মিত শুধু প্রচার চালিয়ে অথবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সংগ্রাম চালনা করে দক্ষিণপন্থী নেতৃষকে পৃথক করা যাবে এই রকম ধারণা করা ভূল। একই রকম ভূল হবে এই ধারণা করা যে, জাতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন আরম্ভ করার জন্মে বামপন্থীদের মুখাপেক্ষী হবার আগে আমাদের দক্ষিণপন্থীদের আলাদা করে কেলতে হবে। আমাদের একথা কথনোই ভোলা উচিত হবে না যে, বিশেষ বিশেষ অর্বস্থায় বামপন্থীরা সচল কোন নীতিকে রূপ দেবার জন্মে প্রায় অন্ধকারে যদি ঝাঁপ দেয় তবেই দক্ষিণপন্থী নেতৃষকে সবচেয়ে ভালোভাবে পৃথক করা যেতে পারে! এতে কিছু পরিমাণে অসমসাহসিকতা থাকতে পারে, তাই বলে তা যে গোঁয়ারতিম হবে এমন কথা নয়।

কিন্তু আমরা কি করে ব্ঝতে পারব এই ধরনের হুঃদাহসিকতার ফলে দক্ষিণপত্নী বা বামপন্থী পৃথক হয়ে যাচ্ছে কি না ? এই প্রকার প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। এটি প্রধানত রাজনৈতিক সজ্ঞান, প্রজ্ঞার বিষয়।

আজ আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব, ১৯১৭ সালে লেনিনের অসমসাহসিকতা ব্যর্থ হলে তার পরিণামে কী ঘটত ? আমরা এ প্রশ্নও করতে পারি, ১৯১৬ সালের আইরিশ হঃসাহসীরা তাদের বেপরোয়া হঠকারিতার কলে রেড্মন্ডাইট্ পার্টিকে বিধ্বস্ত করার বদলে যদি নিজেদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটাত তাহলেই বা কী হত ?

এই সঙ্গে বিবেচনা করুন, ১৯১৯ সালে গান্ধীন্ধীর সভ্যাগ্রহ, তা শুপু বার্থ প্রয়াসই হয়নি, তা দেশকে জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ঘটনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এবং ১৯২৩ সালের হিটলারের মিউ-নিক অভিযান, সারা জগতের কাছে এমনকি জার্মানদের নিজেদের কাছেও যা হাস্থকর বলে মনে হয়েছিল ?

মস্কো, ভাব লিন, দিল্লী এবং মিউনিকের বিচিত্র দৃশ্যাবলীর মধ্যে কোনই মিল নেই, কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত নীতিকথাটি এক। গভায় নেতৃষকে পৃথুক করার কোন বাঁধাধরা রাস্তা নেই। প্রায়শই অগ্রবর্তী নলের দিক থেকে ছঃসাহসিক পদক্ষেপ এই চরম অবস্থাকে ত্রান্থিত করার পক্ষে অনিবার্ষ। এবং জীর্ণ নেতৃহকে আলাদা না করা গেলে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

নবজাত ফরওয়ার্ড রকের কাছে নয়ই জুলাই ছিল প্রকাণ্ড একটা বাধা। রক যথন তার যাত্রা শুরু করার মুথে এইরকম বাধার সম্মুখীন হল তথন অনেকেই রকের অকাল মৃত্যু আশঙ্কা করেছিল। কিন্তু আমরা ছিলাম আশাবাদী কারণ সাধারণের নাড়ির সঙ্গে আমাদের যোগ আছে। আমরা যা ভেবেছিলাম তাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। সেই সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে ফরওয়ার্ড রক আরও বেশী শক্তি ও মর্যাদা নিয়ে বেরিয়ে এল। আমাদের সদস্যদের উপর পরবর্তী নিগ্রহ আমাদের মগ্রগতিকে আরও বরাম্বিত করেছে। রক পাকাপাকিভাবে রয়ে গেল এবং এরই মধ্যে ভারতের গণজীবনে তা একটি প্রভাব হয়ে দাঙ্রিয়েছে। সেই প্রভাবকে আর অগ্রাহ্য করা চলবে না—এমনকি

প্রথমেই আমরা ঘোষণা করেছি যে, ফরওয়ার্ড ব্লক ঐতিহাসিক ও দল্দ-সংগাতদ্বনিত আবশ্যকতার ফল। বাস্তবিকই তা তাই। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক ভবিষ্যতেও যদি তার অস্তিখের স্থায়তা প্রতিপাদন করতে চায় তবে নীতিও কাজের দিক থেকে তাকে অগ্রণী হতে হবে। ৭বং করওয়ার্ড ব্লক যদি অগ্রণী থাকতে পারে, তবেই দেশের পক্ষে ৭বং ভার পক্ষে মঙ্গল হবে।

# সঠিক পন্থা

২৩শে ডিসেম্বর, ১১৩১এ 'ফবওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

জীবনে এবং বিশেষ করে রাজনীতিতে দ্বিধার মনোভাবের মত অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক আর কিছু নেই। এই অস্থিরচিত্ততা যথন ধারকরা ভেথ নিয়ে বড়াই করে তথন সেই সম্ভাবনা আরও ধোশ। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির মনোভাবের কণা বিবেচনা করা যাক। যুদ্ধনীতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর প্রাথমিক মনোভাব সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য, যদিও দেশের জনমতের দঙ্গে তা মেলে না। তিনি যুদ্ধের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিনাশর্ভে সহ-যোগিতা করার স্থপারিশ করেন; কিন্তু কংগ্রেসের বারেবারে গৃহীত প্রস্তাব এবং বিশেষত ১৯৩৮এর হরিপুরা কংগ্রেদের প্রস্তাব এই স্থপারিশের একেবারে বিরোধী। কংগ্রেদ ওয়ার্কিং কমিটি, যা একান্ত-ভাবে মহাত্মার নির্দেশ মেনে চলে, বর্তমান সঙ্কটে কিন্তু তা করতে সাহস করল না। তার বদলে, স্থুন্দর স্থুন্দর কথায় মোড়া দীর্ঘ এক প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা পড়ে সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা হয় যে কংগ্রেস যুদ্ধের জন্মে তৈরি হচ্ছে। অথচ তা এমন একটা মনকে কথার জালে আড়াল করে রেখেছে যে মন ভবিষ্যুৎ সম্পর্কে অনিশ্চিতঃ এক মিটিং থেকে আরেক মিটিংয়ে কমিটি একটা না একটা অছিলায় চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে রাণছে। প্রথমে অর্থাৎ দেপ্টেম্বরে যথন ্ সিদ্ধান্ত মুলতবী রাথে, তথন তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের যুদ্ধের কী উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে ভারত সম্পর্কে তাদের নীতি কী তা জানতে চায়। কিন্তু বড়লাটের জবাব পাওয়ার পর, যে জবাবকে বলা যেতে পারে কংগ্রেদ ওয়ার্কিং কমিটির মুখে দরাদুরি চপেটাঘাডের চেয়ে কম কিছু নয়, এই দীর্ঘসূত্রতা বা দিধার সঙ্গত কোন কারণ নেই।

গান্ধীবাদী অনেক নেতাই, তাঁদের মধ্যে প্রধান মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, বড়লাটের ঘোষণায় গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের গভীর হতাশা থেকে বোঝা যায় প্রথমে তাঁদের আশার মনোভাব ছিল। কিন্তু আমাদের ভাবতে অবাক লাগে, কিসের ভরসায় তাঁরা সরকারের কাছ থেকে অক্সরকম কিছু প্রভ্যাশা করেছিলেন। কী যে আসছে সে সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে আমরা সঠিক ভবিশ্বজ্বাণী করেছিলাম; অতএব ব্রিটিশ সরকারের জ্বাব যথন জানা গেল তথন বি যায় বা নৈরাশ্য কিছুতেই আমরা মুহুমান হইনি।

অপ্রত্যাশিত আঘাতের যন্ত্রণায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তৎপরতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কেবিনেটগুলিকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। সেই সময়কার পরিবেশে সিদ্ধান্তটি যতদ্র সম্ভব ভালই হয়েছিল, কিন্তু আমরা যাকে বিচক্ষণ কৃটকোশল বলে মনে করি এই সিদ্ধান্ত সেইমত হয়নি। পদত্যাগ না করে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উচিত ছিল নিজ্প নিজ পদাধিকারে অধিষ্ঠিত থাকা, উচিত ছিল কংগ্রেম কার্যক্রমকে রূপায়িত করে চলা এবং তাদের যা স্থায়া কর্তব্য সেই কর্তব্য পালন করতে করতে পদচ্যুতি যেচে আনা। এই নীতি যদি অনুসরণ করা হত, তাহলে যে সময়ের মধ্যে শেষ মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা হত সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা কেটে পড়ার অবস্থায় পৌছত।

এসব সত্ত্বেপ্ত আমরা কংগ্রেস কেবিনেটগুলির পদত্যাগকে স্বাগভ জানিয়েছিলাম, আশা করেছিলাম এই পদত্যাগ অগ্রণী এক নীতির পথে প্রথম পদক্ষেপ বলে প্রতিপন্ন হবে। রাজনীতির বাস্তবক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঁয়ভারা কষা বলে কিছু নেই। হয় এগিয়ে ষেভে হবে কিংবা পিছিয়ে পড়তে হবে। স্বভাবত আমরা আশা করেছিলাম, মন্ত্রীরা আমাদের পথ থেকে একবার সরে গেলে নীচের থেকে চাপে পড়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সচল ও সবল এক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

জনগণের চাপ আছে ঠিকই, কিন্তু কমিটি, তার মধ্যে প্রাক্তন বামপন্থী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও আছেন, মহাত্মার নেতৃত্বে সেই চাপকে এয়াবং প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে। আজ আর কমিটির নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই—তা এখন মহাত্মা গান্ধীর ছারামাত্র, তাঁর কাছে তা স্বেচ্ছার দব অধিকার দঁপে দিয়েছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেদের একচ্ছত্র নায়ক নন। এই মহান প্রতিষ্ঠানের কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থীদের এবং কিছু কিছু প্রাক্তন বামপন্থী নেতার তিনি একচ্ছত্র নায়ক—কারণ একধা স্থনিশ্চিত যে বামপন্থীরা কখনও অন্ধের মত তাঁর আদেশ মাধা পেতে নেবে না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এযাবং কী করে জনগণের চাপ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখলে বাস্তবিক অনেক কিছু জানা যায়। সাম্রাজ্যবাদের দঙ্গে লড়াই মূলতবী রেখে তারা বাম-শক্তির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিক্দে, নির্মম ও অবিরাম জ্বেহাদ চালিয়ে চলেছে। আমাদের দামনে থে পথ ও কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, এই উপায়ে সেদিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে সরিয়ে আনা যায়। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে এবং তারপরে সংগ্রামের পথ থেকে তাদের ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দিতে, সময় সময় নানারকম জুজু সৃষ্টি করা হয়েছে। যুদ্ধের আগে আমাদের বলা হয়েছিল অগ্রণী হয়ে কিছু করা অসম্ভব, যেহেতু কংগ্রেসের ভিতরে জুনীতি রয়েছে এবং যেহেতু অগ্রণী হয়ে কোন আন্দোলন শুরু করলে তার ফলে হিংসার প্রাহর্ভাব ঘটবে। গত সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা নতুন করে ধুয়া ধরেছেন। এখন আমাদের বলা হচ্ছে, কংগ্রেস যদি "সভ্যাগ্রহ" অভিযান শুরু করে, তার অনিবার্ষ পরিণতি হবে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গ। সচল নীতি থেকে বিরত করবার জন্মে আরও কী নতুন যুক্তি আবিষার করা হয় আমরা তার প্রতীক্ষা কর[ছ। কংগ্রেস-নেতৃত্বের উপর-মহলে যে মর্মান্তিক অবস্থা দেখা দিয়েছে তার জন্মে প্রধানত দায়ী দরকারী ক্ষমতা গ্রহণের অম্বন্ধল হিদেবে নৈতিক অধ্যপতন। এই নৈতিক অধ্যপতন একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। কে ভেবেছিল থৈ, যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্মে বছরের পর বছর লড়াই করে এদেছেন, যারা কারাজীবনের দারুণ কষ্ট অকাতরে সহ্য করে এসেছেন তারাও আমাদের ইতিহাসের এই সঙ্গীন সময়ে এইভাবে আমাদের নিরাশ করবেন ?

বামপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে যখন জেহাদ চালানো হচ্ছে, ঐ ধরনের নানা আতঙ্ক যখন তৈরি করা হচ্ছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তখনও পর্যস্ত নিজেদের মুখরক্ষা করতে কিন্ত ছাড়েনি। বামপন্থী বুলির যোগান দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি এবং সর্বদা আশার বাণী শোনানো হুয়েছে যে, কংগ্রেস শীঘ্রই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কয়েকটি প্রদেশ থেকে এবং বিশেষ করে প্রাক্তন মন্ত্রীদের মহল থেকে আমরা যে খবর পাচ্ছি ভাতে এই সব আশার কোন ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দিক থেকে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে কংগ্রেসী কেবিনেটগুলি আবার গদিতে বহাল হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে পর্দার আড়ালে কথাবার্তাও চালানো হচ্ছে। দেশের যারা প্রগতিশীল, যারা বৈপ্লবিক তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং মহাত্মা গান্ধীর কোনই যোগ নেই—এই অভিযোগ করা খুবই কঠিন, তবু অনিচ্ছাদত্তেও আমাদের তা করতে হচ্ছে।

প্রতিহাসিক ঘটনা হিসেবে এদেশে দক্ষিণ ও বামশক্তির মধ্যে দ্বত্ব ও বিরোধ গুরুষপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। আমাদের নেতৃত্বের উপরকার মহলে ক্ষমতার লোভ ভর করেছে—যে ক্ষমতা স্বাধীনতা থেকে আসে এ দে-ক্ষমতা নয়, এ সেই ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার ফলে যে ক্ষমতা লাভ করা যায়। স্কুতরাং স্কুযোগ দেখা দিলে দক্ষিণ-পন্থীরা আপস করতে হিধা করবেন না, কিন্তু জাতীয় সকট থাকা সত্ত্বেও এবং সেই সঙ্কটে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বামশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করার কথা তাঁরা মনেও স্থান দেবেন না। এ হচ্ছে জ্যতাম ক্ষমতায় রাজনীতি বা কৃটরাজনীতি। আমাদের সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের ভিতরে দলগত হন্দ্বকে সামনে রেথে তার আড়ালে বরাবর সভিত্রের ক্রেণীসংগ্রাম চলে আসছে।

সংগ্রাম এড়িয়ে যাবার জন্মে সর্বশেষ যে খোঁকাটি বানানো হয়েছে এবং যা যথাকালে ভারতীয় জনগণের উপরে ভাদের নিজেদের নেতাদের সবচেয়ে বড় প্রভারণা বলে প্রমাণিত হবে, তা হচ্ছে সামাজ্যবাদী সরকারের ছত্রভলে কন্ষ্টিটউয়েট এসেম্রির

( সাংবিধানিক পরিষদ ) প্রস্তাব। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে আমরা কিছুটা মন দিয়ে পড়াশুনা করেছি এবং আমাদের মতে সাংবিধানিক পরিষদ, অবশ্য এই নাম যদি যথার্থ হয়, কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের পরেই জন্ম নিতে পারে। যেমন, কংগ্রেস ব্রিটশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমস্তা নিয়ে যদি সংগ্রামে লিপ্ত হয়, কংগ্রেসকে সর্বপ্রথমে জয়লাভ করতে হবে এবং ক্ষমতা আয়ত্তে আনার জক্ম অস্থায়ী একটি দরকার গঠন করতে হবে। কেবলমাত্র এই রকম অস্থায়ী জাতীয় সরকারই ভারতের বিস্তারিত সংবিধান রচনা করার **জন্মে কনন্টিটিউয়েণ্ট এসে**ম্ব্লি ( সাংবিধানিক পরিষদ ) আহ্বান করতে পারে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আপাতত যে এসেম্ব্রির প্রস্তাব করছে তা সর্বদলীয় সম্মেলনের কিছুটা অভিজাত সংস্করণ হতে পারে কিং কখনই তা কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্রি ( সাংবিধানিক পরিষদ ) নয়। এর পরিণাম হবে আইরিশ কন্ভেন্শনের মত। সেই কন্ভেন্শন ছিল লয়েড জর্জের মস্তিকপ্রস্ত। এই ধরনের এসেম্রির দঙ্গে ভারতীঃ জনগণের কোনই সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, যথন তার একমাত্র উদ্দেশ হবে আসল কর্তব্য থেকে আমাদের বিপথে চালিত করা, যেমন :৯৩: ও ১৯৩৩ সালে হরিজন আন্দোলন করেছিল।

আমাদের নিজেদের পথ সুস্পষ্ট। আমরা এখন আমাদের আন্দোলনের দাআজাবাদ-বিরোধী পর্বায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী ধাপের জন্ম যারা মনেপ্রাণে দাআজাবাদ-বিরোধী তাদের দবাইকে জড়ো করতে হবে। আজকের দমস্থা শুধু কংগ্রেগ ওয়ার্কিং কমিটিকে আন্দোলনের ক্ষেত্রে নামতে বাধ্য করা নয়। ত আমাদের করতেই হবে। ওই ব্যাপারে আমরা যদি দক্ষল হয় তাহলেও মহাত্মা গান্ধী যতদিন আমাদের কর্ণধার ততদিন দব সমণ্ডে আরেক চৌরিচৌরা অথবা আরেক হরিজ্বন আন্দোলন কিংবা আরেক গান্ধী-আরউইন চুক্তির আশকা থাকবেই। এই বিপ্রদের জ্বস্থে আমাদের আরেক গান্ধী-আরউইন চুক্তির আশকা থাকবেই। এই বিপ্রদের জ্বস্থে আমাদের আরেক গান্ধিতে তৈরি থাকতে হবে, যাতে যথন দে সময় আদবে আমর বেন তা সাকল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পারি।

সব সময়ের জন্মে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করুক—-ভাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু নেতা হলে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হবে। নৈরাশ্যের মধ্যেও আমরা এখনও আশা করছি কমিটি শীঘ্রই আন্দোলনের পথে পা বাড়াবে। যদি তাঁরা তা না করেন, আমাদের করতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যিনিই নেতৃত্ব দিন, জনসাধারণ তাঁকে অমুসরণ করবে।

শাশ্রাজ্যবাদের অবসানে আমাদের আন্দোলনের সমাজ্বতান্ত্রিক পর্ব শুরু হবে। যারা ক্ষমতা জিনে নিয়ে আসবে তাদেরই সংগ্রাম-পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজের দায়িত্ব নিতে হবে।

### নেতাদের ভুল নেতৃত্ব

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

সাধারণ সরল লোক যারা রাজনীতি বিশেষ বোঝে না, সাধারণত বিশাস করে, যে-বীর অনেক যুদ্ধ জয় করেছে শেষ পর্যন্ত সে জয় করেছ যাবে। কদাচিং সে মনে রাথে আউস্টারলিট্স্-এর বিজয় ওয়াটারল্র বিপর্যয়ে শেষ হতে পারে। এই রকম মর্মান্তিক পরিণতি সিত্যি যথন ঘটে, বিশ্ময়ে সে হতবাক হয়ে যায়। যাকে ঈশ্বর বলে জেনে এসেছি আসলে সে যে কাদার ঢেলা ছাড়া কিছু নয়—এই আবিষ্কার সর্বদাই বেদনাদায়ক। এই আবিষ্কার একবার করা হলে, জনচিত্ত রাগে হতাশায় বিজোহী হয়ে ওঠে এবং প্রাক্তন ঈশ্বরকে নির্মমভাবে অস্বীকার করে। এইভাবে স্থার স্থরেন্দ্রনাথ বাানার্জিকে—এককালে যিনি "সারেণ্ডার-নট্ বাানার্জা" (অর্থাং যে ব্যানার্জা মাধা নত করেন না) বলে পরিচিত ছিলেন এবং যিনি ভারতীয় জাতীয়ভাবাদের অন্যতম জনক ছিলেন—তার প্রাক্তন ভক্তরা—তার বিশেব দেশবাসীরা তাঁকে বর্জন করে।

এই থেকে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জনসাধারণ অকৃতজ্ঞ বা সাধারণের স্মৃতি স্বল্পসামী, তা সঙ্গতও হবে না, তাতে জ্যায়বিচারও ক্ষা হবে। এতে শুধ্ এইটুকু বোঝায়, কোন নেতার অতীতের দেশ-দেবার জন্ম কোন জাতি যেমন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং সেই কারণে তাকে ভালও বাসতে পারে, তেমনই সেই জাতি কেবলমাত্র ভতদিনই তাকে অনুসরণ করে যতদিন সে সময়ের সঙ্গে তাল রেথে দেশবাসীর পুরোভাগে এগিয়ে চলে। অতীতের হঃথভোগ ও আত্মত্যাগ কথনওই সকল অবস্থায় ভবিশ্বাং নেতৃত্বের ছাড়পত্র হতে পারে না।

বে সকল জাতি জীবন্ত ও প্রগতিশীল তাদের মধ্যে পুরনোর সঁকে নতুনের যোগস্ত্র থাকে। যারা নতুন আসছে তারা কোন বাধার সন্মুখীন না হয়ে প্রাচীনদের অভিজ্ঞতা ও দ্রদর্শিতার শরিক হতে পারে। অপরপক্ষে যারা তরুণ এবং তরুণ বলেই স্বভাবত প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক তারা তাদের গতিক্ষৃতি জলাঞ্জলি না দিয়ে পরুকেশ বৃদ্ধদের কাছ থেকে উপদেশ ও পথনির্দেশ নিয়ে থাকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড বল্ডউইন যথন যশ ও ক্ষমতার সর্বোচ্চশিখরে তথনই তিনি পদত্যাগ করেন এবং দেই থেকে বেশ কিছুটা নির্জনতায় জীবনযাপন করছেন। তিনি আর প্রতিবন্ধী নন, কিন্তু প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হিসাবে এখনও তার প্রচণ্ড প্রভাব, এমনকি, রাজসিংহাসনের পিছনকার শক্তি হিসাবেও তাঁকে গণ্য করা থেতে পারে।

যে জাতিকে গোলামিদশায় রাথা হয়েছে কিংবা যে জাতির মনোরন্ত্রিতে গোলামি রয়ে গেছে, তাদের কথা আলাদা। নেতারা একবার
মঞ্চে উঠলে হল, স্বেক্ষায় অবসর নিতে তাঁদের আর মন চায় না।
তাঁদের টেনে নামাতে হয় যেমন স্থার স্ব্রেক্সনাথকে নামাতে হয়েছিল,
এবং এই কাজটা সত্যিই বেদনাদায়ক। এই সব দেশে লোকেরা
অক্ষভাবে বীরপূজা করতে একটু বেশীমাত্রায় উদ্গ্রীব এবং তাদের
মোহভঙ্গ হতে অন্য দেশের থেকে কিছু বেশী সময় লাগে। কিন্তু
কোথাও হুঃসময়কে অনির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে রাথা যায় না। কাল পূর্ণ
হলে উলঙ্গ সত্য মুখোস খসিয়ে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে।

বর্তমান ক্ষেত্রে বিমৃগ্ধ, কৃতজ্ঞ ও আবেগপ্রবণ এক জাতির পক্ষে বিশ্বাস করা সতিয় খুবই কঠিন যে, তুই যুগ ধরে যাদের হাতে নেতৃত্ব রয়েছে, কম-বেশি সাফলোর সঙ্গে যারা অনেক লড়াই লড়ে এসেছেন এবং জীবনপথে অনেক ঝড়ঝগ্ধা নিঃশঙ্কভাবে অতিক্রম করেছেন, চরম মুহূর্ত যথন সমাগত তাঁরা তথন আমাদের নিরাশ করবেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ছাড়া অস্থ্য কোন সিদ্ধান্ত কি আমাদের পক্ষে নেওয়া সন্তব ? গত বছর থেকে বারেবারে সাবধান করে দেওয়া সত্তেও আমাদের এই নেতৃমগুলী আদম ঘটনা সন্ধিবেশের জন্ম প্রস্তুত হতে বিন্দুমাত্র পচেষ্ট হননি। তার বদলে তাঁরা আমাদের বিজ্ঞপ করেছেন। ত্রিপুরি কংগ্রেসে তাঁরা দেশের স্বার্থের দিকে দৃকপাত করার চেয়ে আমাদের

উপর প্রতিশোধ নিতে এবং লুপ্ত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অনেক বেশি উৎস্ক ছিলেন। তাঁদেরই কীর্তি বলতে হবে যে আত্মকের জগতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একমাত্র মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠন যাঁরা সমাসর আন্তর্জাতিক সঙ্কটে প্রস্তুত হওয়া থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থেকেছেন।

এ তো মাত্র অভিযোগের শুরু। সেপ্টেম্বর মাসে সত্যিই যখন ছর্ষোগ দেখা দিল তখন তাঁরা কিরকম আচরণ করেন ? ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসের এবং ১৯৩৯-এর ত্রিপুরি কংগ্রেসের অস্বস্তিকর প্রস্তাবগুলিকে নীরবে এবং বিনা ভণিতার ধামাচাপা দেওয়া হয়। আমাদের বলা হয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মকর্তারা ভেবে দেখতে শুরু করেছেন। কিন্তু ভেবে দেখার ছিল কি ? ১৯২৭ সাল থেকে যুদ্ধসঙ্কট নিয়ে কংগ্রেস অনেক চিন্তা করেছে এবং পর পর নানা প্রস্তাবে তার সিদ্ধান্ত বিশ্বত হয়েছে। নতুন করে ভেবে দেখার কিছুই ছিল না—যা বাকি ছিল তা হচ্ছে, ইতিপূর্বে গৃহীত এবং বারেবারে বিঘোষিত প্রস্তাবকে কার্যকর করা। কিন্তু আসল প্রশ্বকে এড়াবার জন্ম সব

অগ্রণী নীতি গ্রহণের বিপক্ষে অনবত ছটি যুক্তির সঙ্গে গত সেপ্টেম্বর থেকে তৃতীয় আরও একটি যুক্তি যোগ করা হয়েছে, যথা: সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দেখা দেবে। এটা তথু ফন্দি নয়, রীতিমত অসং ফন্দি। সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাবের মজ্বলিস্-ই-অহরর তাদের আন্দোলন শুরু করার পর থেকে কী ঘটেছে ? তাছাড়া গুছুতকারীরা এখানে-সেখানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ যদি সৃষ্টিই করে, তাতে কী আসে যায় ? এইরকম বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা কি ১৯২১-এ, ১৯০০-এ এবং ১৯০২-এ হয়নি ? এই যুক্তিকে যদি চ্যালেঞ্জ না করা হয়, তাহলে অগ্রণী যে কোন আন্দোলনকে পশু করার জন্যে তা সব সময় আমাদের উপর প্রয়োগ করা হবে।

সেপ্টেম্বর থেকে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যা ঘটেছে তা হচ্ছে বরাজ্বের দাবিকে কার্যত বর্জন এবং তার জায়গায় গোপনে তথাকথিত কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রির দাবি আমদানি করা। নীচে থেকে জন-

দাধারণের চাপকে প্রতিহত করার জন্ম কংগ্রেদ হাইকম্যাও স্বরাজের মুখ্য প্রদক্ষটা এড়িয়ে গিয়ে ঝুটো একটা বিষয় আমদানি করেছে।

গত সংখ্যায় আমরা কন্টিটিউয়েণ্ট এসেম্রির এই প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখিয়েছি যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এখন যা দাবি করছে তা মোটেই কন্টিটিউয়েণ্ট এসেম্রি নয়। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের আওতায় এই ধরনের এসেম্রি মিলিত হতে পারে না। লড়াইয়ের সাফল্যের পর জাতীয় সরকারের বা সাময়িক কোন জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হলে তখনই কেবল এই রকম এসেম্রি তলব করা যেতে পারে। কংগ্রেস হাইকম্যাও জাতীয় দাবিকে হেঁটে দিয়েছে যেহেতু তার কলে সংগ্রাম এড়ানো যায় এবং যেহেতু গ্রেটবিটেনে তাদের উপদেষ্টারা বলেছে যে, এই প্রকার দাবি প্রণ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

আমরা কেবল কামনা ও প্রার্থনা করতে পারি ষে, এই দাবি যেন বিটিশ সরকার পূরণ না করে,—কারণ যদি তা করে তাহলে কংগ্রেস নিজের সর্বনাশে পা বাড়াবে। ভাগ্য ভাল যে, ওয়াকিং কমিটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী মেনে নিয়েছে। এর ফলে প্রস্তাবিত কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রির গঠন এমনই হবে যে তা সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে দেরি লাগবে না। শেষ পর্যস্ত বিশৃষ্খলার মধ্যে তা ভেঙে যাবে এবং ভারতের যারা শক্ত তারা এই বিয়োগাস্ত নাটকের আসল প্রণেতা কংগ্রেসকে আঙুল দিয়ে দেখাবে।

উক্ত কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্রি যদি সংবিধান রচনা করতে সমর্থও হয় তাহলে ভারতকে সেই সংবিধান না দেবার পক্ষে ব্রিটিশ সরকার কোন-না-কোন অছিলা বা যুক্তির আশ্রয় সব সময়েই নিতে পারে। তাই-ই হবে যদি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক হর্ষোগ কেটে যায়। আমরা ভেবে অবাক হচ্ছি, আমাদের প্রবীণ নেতাদের এটুকু থেয়ালে আসছে না যে, সংবিধান রচনা করতে বসার আগে তা করবার অধিকার প্রথমে তাঁদের অর্জন করা দরকার। আমাদের জিজ্ঞাস্ত তাঁরা কি সেই অধিকার অর্জন করেছেন ? না, করেননি। সেই জন্মুই আমরা

বলছি, যথার্থ কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রি একমাত্র জাতীয় সরকার বা সাময়িক জাতীয় সরকারই তলব করতে পারে।

একটি ব্যাপার আমরা বুঝতে পারছি না। যদি আমাদের নেতারা আন্দোলনে নামতে না চান, বড় বড় কথা তাঁরা বলে চলেছেন কেন ? তাঁদের দিক খেকে অনেক বেশী সততা প্রকাশ পেত যদি তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব, যতই তা ভুল হোক, মেনে চলতেন। লম্বা লম্বা প্রস্তাব, বামপন্থার আমেজ আসে এইরকম গালভরা কথার তুৰভি, শৃত্যগৰ্ভ বাক্যজাল, মাঝে মাঝে মারম্থো আক্ষালন, নতুন এক জাগতিক বাবস্থার ঘন ঘন উল্লেখ, যে ব্যবস্থাকে লড়াই করে আনার দরকার নেই, যা আকাশ থেকে পড়বে—বাইরে থেকে বিনা আঘাতেই সামাজ্যবাদ তার নিজের ভারে আপনি ভেঙে পড়বে— আমরা যাকে কেরেস্কি-কৌশল বলে জানি এই সব তার সঙ্গে স্থলর খাপ খায়—কিন্তু বাস্তব রাজনীতির যে দাবি এতে তা মেটানো যায় না। কংগ্রেদ মন্ত্রিদভাগুলি পদত্যাগ করার পর পরই কংগ্রেদ হাইকম্যাণ্ডের নিজম্ব মুখপত্র ঘোষণা করে, যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হবার সময় এদেছে। তারপর এই রকম অনেক সময়ই এল গেল কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই ঘটতে দেখা গেল না। সাংগঠনিক মুপপত্র যথন যুদ্ধের জন্ম ভোড়জোড় চালাচ্ছে তথন কোন কোন প্রদেশে "যুদ্ধ পরিষদ" গঠিত হয়েছে। আমাদের খবর এই যে, এই যুদ্ধপরিষদগুলি তাদের কমাগুারদের নিয়ে এখন স্থতো কাটতে ব্যস্ত। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের স্থতো কাটতে হবে এবং স্থতো কাটতে কাটতে আমাদের স্বরাজে পৌছতে হবে। আমাদের হাতে এরকম একটা অমোঘ অস্ত্র থাকতে কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রি একেবারে অবান্তর বলে মনে হয়।

কিন্ত এইসব ছলচাত্রি, কথার কারচুপি কিস্নের জন্ম ? কংগ্রেস হাইক্ম্যাণ্ডের সভ্যাগ্রহের জেনারেলিসিমোর সভ্যি-সভ্যি কী হয়েছে ! স্বরাজে পৌছবার সোজা রাস্তাটা এড়াবার জন্ম কেন তাঁরা আকাশ-পাভাল ভোলপাড় করছেন ! তাঁদের ভয়, য়িদ সংগ্রাম শুরু করা হয় এবং য়য়ন তা হবে, সেই
সংগ্রামের নেতৃষ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে য়াবে। নতুন নতুন শক্তির,
নতুন সব কর্মীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা কংগ্রেসের সংগঠন ও
নেতৃষ ত্ই-ই দয়ল করে নিতে পারে। সেই জ্লা য়েনতেনপ্রকারেণ
সংগ্রাম এড়িয়ে চল—য়ভটুকু ক্ষমতা ইতিমধ্যে অর্জন করা গেছে সেইটুকুই বজ্বায় রায়ার চেষ্টা কর এবং গোপন সলাপরামর্শ ও দরক্ষাক্ষি
করে পার তো আরও কিছু আদায় করে নাও। ইতিমধ্যে বামপন্থীদের দমন করতে তোমার সাধ্যে য়া পার তাই করে য়াও।
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একদিন না একদিন আপ্রে আসা য়েতে পারে।
কিন্তু বামপন্থীর সঙ্গে লড়াই শেষ পর্যন্ত চালিয়ে য়েতেই হবে।

এই আপাত অসঙ্গতির—বামপন্থীর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড রকের বিরুদ্ধে এই প্রতিহিংসার, কী ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যখন আমরা প্রথম পর্যায়ের এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি এবং নেতারা নিজেরাই জাতীয় ঐকোর জ্ঞে বারেবারে আবেদন করে চলেছেন ? বামপন্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বাবস্থা প্রত্যাহারের বিকদ্ধে অসংখ্য আবেদন, এবং বিশেষ করে বিশ্বকবি রবীক্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তির কাছ থেকে আবেদনও বিনা ভণিতায় প্রত্যাখ্যান করার কী কারণ থাকতে পারে ? হয়তো এর কারণ কী, আমরা বলতে পারি । এই হচ্ছে ক্টরাজ্বনীতি, এখানে আবেগ বা মানবতার কোন স্থান নেই । কংগ্রেদের ভিতরকার আপাত দলীয় দ্বন্দ্বের অন্তর্মালে ভিতরে ভিতরে সব সময় শ্রেণীসংগ্রাম চলেছে । এবং যেখানেই শ্রেণী—সংগ্রাম দেখানেই নির্মমতা—সত্য ও অহিংসা সত্তেও ।

আমাদের দেশবাসীর বিরাট এক অংশ এখনও মনে করে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং মহাত্মা গান্ধী নিরাশ করবেন না। তাদের সঙ্গে আমাদেরও বলতে ইচ্ছা করে—তথাস্তা। কিন্তু এই ভাবনা কি নিতাস্তই আমাদের মনের ইচ্ছা নয় ? আমাদের বলা হচ্ছে মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তা বৈঠকে একটা করমূলা তৈরি করবেন (সম্ভবত লবণ সত্যাগ্রহের মত একটা ম্যাজিক করমূলা) এবং মার্চ মানুষ রামগড়ে

কংগ্রেসের পরবর্তী যে অধিবেশন বসবে সেথানে তিনি এই করমূলা পেশ করবেন। ইতিমধ্যে রামগড় কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কংগ্রেসী নির্বাচন চলতে থাকবে। অতএব, মার্চ মাসের শেষ পর্বস্তু হাইকম্যাণ্ডের কার্যক্রম স্থির হয়ে আছে। অন্তর্বর্তী এই সময়ে জনগণকে ক্যে স্থতো কেটে যেতে হবে এবং কংগ্রেস নির্বাচনের প্রাক্কালে যথা-রীতি ঝগড়াবিবাদ চালাতে হবে। সংগ্রামী আন্দোলনের পক্ষে চমংকার প্রস্তুতি।

আমাদের বক্তব্য শেষ করার আগে একটি কথা বলতে চাই। প্রবীণ নেতারা যদি মনে করেন, সংগ্রাম না করে তাঁরা তাঁদের বর্তমান প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবেন, তাঁরা তবে ভূল করবেন। আসলে, বর্তমান সম্ভটে দাহদের সঙ্গে তাঁরা এগিয়ে গেলে তাঁদের প্রতিষ্ঠার যতটা না ক্ষতি হবে, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে তা না করলে। আমাদের কথা বলতে গেলে, আমাদের পথ ঠিক আছে—যাই হোক না কেন, আমাদের সে পথে যেতেই হবে। স্বাধীনতার পথ পূষ্প বিছানো নয়। এ পথ কন্টকাকীর্ন, কিন্তু পথের শেষে ক্লান্ত পথিকের জ্ব্যু প্রতীক্ষা করছে পূর্ণবিকশিত স্বাধীনতার গোলাপ। অতএব এগিয়ে চল, নিরবধি এগিয়ে চল।

পৰ্ব ঃ ৩য়

>28°

## ভারতের ছাত্রসমাজের প্রতি

১৯৪০ সালের জাহ্যারি মাসে দিল্লীতে অহ্নষ্টিত সারাভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ।

#### কমব্বেডগণ,

কোন কনকারেকের প্রেসিডেন্টের পক্ষে এ একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাঁর বক্তৃতার ভূমিকা হিসেবে বলতে হবে, কনকারেকা অত্যন্ত সঙ্কটময় এক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু আত্ম যদি আমি ওই কথা ব্যবহার করে, রীতির দিকে তাকিয়ে আমি সেই ভাষা ব্যবহার করব না। লঘুমন নিয়ে যদি তোমরা আমাকে তলব না করে থাক—আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা তা করনি—তাহলে নি:সন্দেহে তোমরা আমাকে বিরাট এক সম্মানে ভূষিত করেছ। সম্মানের কথা ছাড়াও, এই উপলক্ষে আমার প্রতি তোমাদের যে আন্থা যে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে তা আমি গভীরভাবে অনুভব করিছ। তোমাদের ভাকে সাড়া দিতে আজ্ম আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি এবং তোমাদের প্রেসিডেন্ট হবার জন্ম আমাকে নির্বাচন করে আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছ তার জন্ম তোমাদের আমি আন্তরিক ধন্মবাদ জানাচ্ছি।

নববর্ষের প্রারম্ভে উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশায় আমরা সকলে হ্রুকুরু বক্ষে মিলিত হয়েছি। আজ সব সমস্থার চরম সমস্থা, ভারতীয় জ্বনগণের উপর আজ যে সঙ্কট এসে পড়েছে, কীভাবে তারা তার সম্মুখীন হবে। সাধারণ যে ছাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় তার শিক্ষায়তনের চার দেয়ালের বাইরে না তাকালেও পারে, তাকেও তার বইপত্র, তার নিজস্ব সব সমস্থা আপাতত সরিয়ে রেখে সেই সঙ্কট এবং সেই সঙ্কটের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক তাই নিয়ে চিস্তা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। তোমরা জান, বিদেশে এইরকম আপংকালীন জ্বন্ধরী অবস্থায় বিশ্ববিভাগায়গুলিকে

বন্ধ করে দিয়ে সমগ্র ছাত্রসমাজকে কুচকাওয়াজ করতে পাঠানোর রীতি আছে এবং সেই রীতি পালনও করা হয়। ভারতে আমাদের ছাত্রদের এথন করণীয় কী ?

১৯২৭ সাল থেকে দিগন্তে আসর যুদ্ধের ঘনঘটা সমানে রয়েছে।
বছরের পর বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ সম্পর্কে ইতিকর্তব্য কী
তা ভেবেছে এবং তাদের সিদ্ধান্ত পর পর প্রস্তাবে বিশ্বত হয়েছে। শেষ
প্রস্তাবটি, যেটি এখন ঐতিহাসিক প্রস্তাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, ১৯৩৮-এর
ক্ষেক্রয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেদে গৃহীত হয়। সাধারণের মনে স্বাভাবিক
প্রত্যাশা ছিল যে, আশক্ষিত সক্ষট যখনই দেখা দেবে তখনই হরিপুরা
প্রস্তাবটি কার্যকর করা হবে।

কিন্তু তা হয়নি। গত চার মাদ ধরে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি চিন্তা করে চলেছে। আদলে কিন্তু চিন্তা করার কিছুই নেই। এবং আরও ভাবনা-চিন্তা করার প্রয়োজন যদি থাকত, তবে গত দেপ্টেম্বর মাদে আসম্ম পরিস্থিতির জন্মে কংগ্রেসকে প্র্বাহে তৈরি হবার কথা বলে বলে আমাদের যথন গলা ভেঙে যাচ্ছিল, তার আগেই ভাবনা-চিন্তা শুরু করে শেষ করে দেওয়া যেত। আজ এই কংগ্রেসই ছনিয়ার একমাত্র মুখা রাজনৈতিক সংগঠন যা সঙ্কটের সম্মুখীন হবার মত প্রয়োজনীয় কোন আয়োজন করেনি, এবং এ তো প্রবীণ নেতাদেরই দয়ায়, এর থেকে কি

আছকের ঘনঘটার আশার আলো এই যে, কংগ্রেস নেতারা যথন কী করবেন না করবেন ভাবছেন, পাঞ্চাবের মজ্লিস্-ই-অহরর তথন কাজের কাজ করে চলেছে। তা সত্ত্বেও এমন লোক আছে—এবং তাঁরা স্বাই বাড়িতে বসে আরাম করেন—যাঁরা ভারতীয় মুসলমান সমাজের স্বাজাতাবোধ সম্বন্ধে বক্রোক্তি-করতে কোনরকম দ্বিধা করেন না।

গত বারো মাস ধরে কিংবা তারও বেশি সময় আসর সন্ধট সম্পর্কে আমরা যা কিছু বলেছি সবই অবাস্তর বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা চরমপত্র দেওয়ার কথা বলেছি, বলেছিলাম পূর্বাহে প্রস্তুত্ত থাকতে। ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরি

মধিবেশনে আমাদের কথাকে তাচ্ছিলা ও বিজ্ঞপ করা হয়েছে।

গামাদের জার্চরা জাকরী জাতীয় সমস্থাগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিস্তা

গরার চেয়ে তাঁদের কাছে যা জত গোরব তা পুনরুদ্ধারের জম্ম তাঁরা

রশীমাত্রায় ব্যাকুল হয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোন্ট সন্দেহ নেই যে,

গাদের কাছ পেকে যা প্রত্যাশিত ছিল সেইমত তাঁরা ত্রিপুরিতে দেশের

গার্থ ঠিকমত দেখতে পারেননি অথবা অবস্থা অনুযায়ী সমুচিত ব্যবস্থা

গ্রহণ করেননি। দেশের মর্যাদা ও স্বার্থের উপরে তাঁরা নিজেদের

গার্থ ও মর্যাদাকে স্থান দিয়েছিলেন।

প্রদক্ষত যারা ত্রিপুরিতে আমাদের লক্ষ্য করে হেদেছিলেন ভাদের গ্রামরা জিজ্ঞাস। করতে পারি কি, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস ৪য়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব পাস করেছিল কার্যত তা চরমপত্র ছিল কি না। তবে আমাদের পক্ষে কীই বা পার্গকা হত যদি গত মার্চ মাসে চরমপত্রটি দেওয়া হত।

গত দেক্টেরর মাদের আগে, জাতীয় সংগ্রাম শুক করার দাবি প্রতিহত করার জন্ম মহাত্মা গান্ধী এবং তার অন্তগামীরা ছটি অনবছ বৃক্তির দোহাই দিতেন। প্রথমত, কংগ্রেদের সাধারণ কর্মাদের পর্যায়ে ছনিতি দেখা দিয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, সভাগ্রেহ আন্দোলন শুক করলে ভার পরিণামে হিংদার প্রাত্তান হবে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁদের মাধায় একটা নতুন যুক্তি খেলেছে এবং আগের ছটির সঙ্গে এটিও যোগ করা হয়েছে। এটি হল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগ বাধবার আশহা। আগে আগে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এখানে-সেখানে হয়েছে, ঠিকই, কিন্তু লক্ষাপথে আমাদের যাত্রা থেকে আমাদের বিরত করার অছিলারূপে কথনও ভা বাবহার করা হয়নি। ভবিন্তুতে আমাদের জ্যেন্টরা আর কী যুক্তি আবিকার করেন দেখা যাক।

নিশ্চয় একথা বলা যেতে পারে যে, সেপ্টেম্বর মাস থেকে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি চুপটাপ বসে নেই। গরম গরম কথার লম্বা লম্বা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং ভার চেয়েও বড় কথা, আটটি প্রদেশ থেকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তুলে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি প্রদেশে যুদ্ধপরিষদ গঠন করা

হয়েছে এবং স্বেক্তাদেবকদের ক্যাম্প ও স্বেচ্ছাদেবকদের সংগঠনের কথাও চলেছে। এ সৰই ঠিক। কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে তিন মাদের ছুটি সম্পর্কে এ সব কী কথা শোনা যাচ্ছে ? চারদিকে এরকম কানাঘুষা কেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা শীত্রই আবার সরকারী দপ্তরে ফিরে আসছে ? সাধারণ লোক সভাবতই বিমৃঢ় এবং কী করবে ঠিক পাচ্ছে না। এবং এই বিমূঢ়ভাকে চরম বিভ্রান্তিকর করতে 'থুদ্ধ পরিষদ'গুলিকে স্থতো কাটবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছ থেকে এখন আশা করা হচ্ছে, স্থতো কাটতে কাটতে আমরা স্বরাজে পৌছিয়ে যাব, কিন্তু কী করে আমরা মহাত্মা গান্ধীর এই 'ষাত্বমন্ত্রে'র অবার্থ শক্তি সম্পর্কে স্থানিশ্চিত হই বথন আমরা জানি, এক শতাব্দী পূর্বে ভারতের জনসাধারণ যথন থাদি ও চরকা ছাড়া আর কিছু জানত না. তখনই তারা বিদেশী শক্তির পদানত হয়েছিল। না, এবারে সোজাস্থাজ কথা বলার সময় এসেছে। সময় এসেছে জনসাধারণকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার যে, স্মতো কেটে স্বরাজ অর্জন করার ধারণা অসার কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে চরকার একটা স্থান আছে, কিন্তু তাকে আমাদের জাতীঃ সংগ্রামের একটা পদ্ধতি হিসাবে উন্নীত করা ঠিক নয়। এবং স্বাধীনতা-দিবসের শপথের মধ্যে চরকা কাটা ইত্যাদি সম্পর্কে উক্তি অন্তর্ভুত্ত করে সেই শপথকে যেন হেয় করা না হয়।

পোলাথুলি বলতে কি, যুদ্ধে গ্রেটব্রিটেনকে বিনা শর্তে সমর্থন করার জন্ম মহারা গান্ধী যে সুস্পষ্ট নেতৃহ দিচ্ছেন, নীতির দিক থেকে তা বতই ভুল হোক, সেই নেতৃহকে অন্তসরণ করা, বিভ্রান্তিকর চিন্তার আশ্রয় নেওয়া অথবা লক্ষাহীন আঁকাবাঁকা পথে ঘুরে মরার চেয়ে অনেক বেশী সভতাসন্মত।

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির কাছ থেকে যে কার্যক্রম জানা গেছে তা থেকে এখন স্পাই বোঝা যাচ্ছে রামগড়ে কংগ্রেমের পরবর্তী অধিবেশন অমুষ্ঠিত না হওয়া অবধি, অথাৎ, ১৯৪০-এর মার্চ মাদের শেষাশেষি পর্যন্ত কোন আন্দোলনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। আমরা জানি যেখানেই আপংকালীন জ্বরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছে অনিদিষ্টকালের জ্ব্যু নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেদের ক্ষেত্রে তা হয়নি, শান্তির সময়ে যে কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে কংগ্রেস কার্যত' তাই অনুসরণ করছে। এবং ইতিমধ্যেই আমরা জ্বেনেছি, ওয়ার্কিং কমিটি বামপন্থীর বিরুদ্ধে জ্বোদ চালিয়ে যাবার অভ্তপূর্ব এক কৃতিহ এর্জন করেছে, যদিও অন্যান্য দেশে অনুরূপ সঙ্কটে দলীয় রাজনীতিকে গ্রানিদিষ্টকালের জন্য মূলভবী রাখা হয়ে থাকে।

কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের এই অন্তুত আচরণের কারণ কী ? ক্যাসিস্ট নিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসের কথা তারা চিন্তা করতে পারেন অথচ যেগানে বামপন্থীরা বা ফরওরার্ড রক জড়িত সেখানে চরম নিষ্পত্তি না হওরা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তোমাদের কাছে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করার ভার ছেড়ে দিচ্ছি—তবে প্রসঙ্গক্রমে আমি শুধু এইটুকু বলে রাথতে চাই যে, কংগ্রেসের ভিতরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে যে লড়াই চলেছে তার লক্ষা আছকের দিনে ততটা নয় খতটা আগামী কাল এবং দলীয় লড়াইয়ের অন্তরালে সব সময় যা চলেছে আসলে তা শ্রেণীসংগ্রাম—হয়তো তা নির্জ্ঞাত শ্রেণীসংগ্রাম। আমাদের হাইকম্যাণ্ডের নিরাবেগ, নির্মম, স্থিরপ্রতিক্ত মনোভাব অহিংসার সম্পূর্ণ অভাবের নিদর্শন এবং ভারতীয় অবস্থাসঞ্জাত ক্টাজনীতির বহিঃপ্রকাশ।

সমস্তা এই—"আমাদের হাইকম্যাণ্ডের সামনে, তাঁদের কৃট ও গনিদিন্ত নীতির সামনে আমরা কী করতে পারি ?" অতীত অভিজ্ঞতা থেকে, বিশেষ করে ১৯৩৯-এর জানুয়ারি মাসের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করলে আমার কোন সন্দেহ থাকে না যে, তাঁদের নিজেদের লোকদের সঙ্গে ব্যবহারে রাজনৈতিক কৃটকৌশল প্রয়োগে তাঁরা ধুরন্ধর। তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বরূপ ব্যক্ত করতে অথবা তাঁদের ভূল নীতিকে প্রকাশ করতে দিতে সহজে রাজী হবেন না, তাঁদের পৃথক করতে গেলেও সহজে তাঁরা নিজেদের পৃথক হতে দেবেন না। তাঁদের সর্বশেষ ধারা, অর্থাৎ মেকী কন্টিটিউয়েন্ট এসেম্বির জন্ম তাঁদের লাবি, এই

কথার প্রমাণ। অত্যন্ত কৌশলে এবং প্রায় সবার নজর এড়িয়ে তাঁরা আমাদের যা জাতীয় দাবি, সেই পূর্ণস্বরাজের দাবির জায়গায় কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রির দাবি আমদানি করেছেন। হয়তো তাঁরা মনে করেন, এই মেকী কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রি পেয়ে যাওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা আছে এবং যদি এতে তাঁরা সকল হন, তাহলে সংঘর্ষকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারবেন। মনে হচ্ছে, যে কোন কন্দিফিকির গ্রহণ করতে তাঁরা পিছপা নন যদি তার দ্বারা শুধু লড়াইটাকে মূলত্বী রাখা যায়।

কিন্তু কিদের জন্ম তাঁরা সংগ্রাম এড়িয়ে যেতে চাইছেন ? সমস্ত বাাপারটার পিছনে আসল সত্য কী ? এই প্রশ্নের জনাব দেওয়া কঠিন —তবে আমার অনুমান, তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। একবার যদি দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিচালন ও নেতৃষ্ণ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যারে। অতএব তাঁদের মতলব এই, প্রদেশ-গুলিতে ইতিমধ্যে তাঁরা যে ক্ষমতা অর্জন করেছেন তা বজায় রাগা এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে কেন্দ্রে কিছুটা ক্ষমতা আদায়ের জন্ম চেন্তা করা। এই কারণে গুজব রটেছে যে কংগ্রেদী মন্ত্রীরা আবার ফিরে আসার তোড়জোড় করছেন। এই কারণেই কংগ্রেদক বামপন্থীমুক্ত করার প্রয়াদ। এই কারণেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির উপর প্রতিশোধ চলেছে। এবং এই কারণেই অধিক সংপাায় সদস্য হওয়ার মধ্যে দিয়ে কংগ্রেদের মধ্যে জনতার অনুপ্রবেশকে যাতে প্রতিহত করা যায় এবং কংগ্রেদকে থাতে দক্ষিণপন্থীদের স্থর্ফিত ঘাঁটিতে পরিণত করা যায় সেইজন্ম বিস্তৃতভাবে চেন্তা চলেছে।

উপরে যে আশক্ষার কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়।
নতুন নতুন যেসব শক্তি ও কর্মী গত কয়েক বছরে দেখা দিয়েছে
তাদের সঙ্গে দক্ষিণপত্মীদের কোন সংস্পর্শ নেই। আমাদের জিজ্ঞাস্ত,
কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের সঙ্গে, ছাত্র
আন্দোলনের সঙ্গে, যুব আন্দোলনের সঙ্গে এবং দেশের নানা স্থানের
বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির সঙ্গে তাঁদের কত্টুকু যে'গাযোগ আছে ? এ ছাড়া তাঁরা আমাদের মুসলিম দেশপ্রেমিকদের ও

দেশীর রাজ্যের প্রজাদের আস্থা হারিয়েছেন। অতএব এই আশঙ্কা তাঁদের মনে গেঁথে আছে যে, যদি সংগ্রাম শুরু হয়, আন্দোলনের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব থাকবে না এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্বও গোয়াতে হতে পারে।

কিন্তু এই যুক্তিতে এমন একটা ভূল আছে যা দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ভয় ও আশঙ্কার দক্ষন যদি তাঁরা লড়াই থেকে পিছিয়ে পড়েন তবে সেই পিছিয়ে-পড়া থেকেই প্রমাণ হবে তাঁরা চলার শক্তি হারিয়েছেন।

এই প্রদক্ষে আমাদের দক্ষিণপত্তী কৌশল কী তা বিবেচনা করে দেখতে হয়। চাপে পড়ে হয়তো তাঁরা তাঁদের ব্যাপক প্রয়োগকৌশল বদলাতে পারেন এবং সভািই সংগ্রাম শুরু করতে পারেন। কিন্তু তাতে আমাদের সমস্তার যে সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবা ঠিক হবে না। যদি ওইরকম অবস্থার চাপে সংগ্রাম শুরু হয়, তাহলে দক্ষিণপন্থীদের মতলব থাকবে কোন-না-কোন উপায়ে মাঝপথে সেই সংগ্রামকে বন্ধ করে দেওয়া। অতএব সেক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং যাতে ১৯২২ সালের চৌরিচৌরা ঘটনার মত আরেকটি ঘটনা না ঘটে, ১৯৩২ সালের হরিজন আন্দোলনের মত আরেকবার বিপথযাত্রা যাতে না করতে হয়, অথবা ১৯৩১-এর গান্ধী-আরউইন চুক্তির মত আরেকটি চুক্তি যাতে না হয় সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সতর্ক দৃষ্টির অভাবে দক্ষিণপন্থীরা যে সংগ্রাম শুরু করবে তার পরিণতি হবে চরম বিপর্ষয়ে। অতএব বামপন্থীদের পক্ষে সবচেয়ে সেরা পন্থা হবে স্বস্পষ্ট-ভাবে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া, কী উদ্দেশ্য এবং কোনু মানদিক্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা সংগ্রামে যোগদান করবে, সেই সংগ্রাম বাম-পন্থীরাই শুরু করুক বা দক্ষিণপন্থীরাই শুরু করুক।

কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্রি সম্পর্কে এথানে কিছু বলা দরকার।
ক্ষমতার হস্তাস্তর হবার পর সরকার যে কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্রি আহ্বান
করে তাই যথার্থ কন্স্টিটিউয়েণ্ট স্থাশনাল এসেম্রি। যে এসেম্রি
নামাজ্যবাদী সরকার ও সামাজ্যবাদী নির্বাচকমণ্ডলীর আ্থ্রানে এবং

তাদের আওতায় মিলিত হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের ও ভারতীয় জনগণের সর্বনাশ ডেকে আনবে। সময় থাকতে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ মুথর হয়ে উঠক এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্থার্থে যদি এই দাবি প্রণ করে তাহলে আসন্ধ বিপদ সম্পর্কে প্র্বাহ্নে আমাদের দেশবাসীকে সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

ঠিক এই মৃহূর্তে আমাদের সমস্যা জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার সমস্যা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি তা শুরু করবে? তাই আমরা সকলেই চাই এবং তার দ্বারাই ঐক্যবদ্ধ এক কংগ্রেসকে আন্দোলনের মধ্যে নামিয়ে আনা যাবে। কিন্তু তাঁরা যদি পিছিয়ে থাকেন? আমরা কি তাহলে পিছিয়ে থাকব? দেশ তাঁদেরও যেমন আমাদেরও তেমনই। আমাদের সবার মাতৃভূমির প্রতি নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের প্রত্যেকর কর্তব্য পালন করার দায়িত্ব আছে। অতএব আমাদের ইতিহাসের এই সঙ্কটকালে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না। নেতারা যদি আমাদের নিরাশ করেন, আমাদের নিজেদের যত্টুক শক্তি ও সামর্থ্য আছে তাই সম্বল করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এমন কি যদি বামপদীরাও সংগ্রাম শুরু করে, তাতেই যে সংগ্রাম বামপদ্মী সংগ্রাম হবে এমন কোন কথা নেই। দক্ষিণপদ্মী বা বামপদ্মী যেই সংগ্রামের ডাক দিক না কেন, সেই সংগ্রাম হবে জাতীয় সংগ্রাম। কী ভাবে ডাক এল তার সঙ্গে সংগ্রামের প্রকৃতিকে এক করে দেখলে মারাশ্বক ভুল হবে।

এই প্রসঙ্গে অথগুনীয় তথোর ভিত্তিতে আমি না বলে পারছি না যে, ১৯১৯ বা ১৯৩০ বা ১৯৩২ সালের কংগ্রেসের থেকে কংগ্রেস আজ অনেক শক্তিশালী। যদি অনেক কম শক্তি ও সামর্থা নিয়ে আমরা তিনবার লড়াই চালিয়ে আসতে পারি, বর্তমান সঙ্কটে কি আমরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব ?

অতএব তোমাদের কাছে আমার আবেদন, আসন্ত্র সংগ্রামের জ্ঞা তোমরা কোমর বাঁধো, তৈরি হও। সংগ্রাম সমাগত—কে ডাক দিয়েছে ভাতে কী এসে যায়। আছ এক জটিল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তোমরা যে কিছুকালের জন্ম বিদ্রান্ত বোদ করবে, তা খুবই সম্ভব। কংগ্রেসের দিধাগ্রন্থ, অনির্দিপ্ত নীতি এই বিমৃত্তা বৃদ্ধি করছে। কোন কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতি ছরুহতর করে তুলছে। বামপস্থীদের নিজেদের ভিতরেও যথন একতার অভাব, তথন যে কোন সাধারণ মামুবের মনোবল প্রায় ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক। যদিও কোমরা কোণঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তবু এক মুহূর্তের জন্ম সাহস বা আত্মবিশ্বাস হারিও না। কমরেডগণ. মনে রেখো, বামপন্থী আন্দোলন আজ চরম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছে। তুমি ও আমি এই সঙ্কট কী ভাবে অভিক্রম করি তার উপরে এর ভবিষ্যুৎ নির্ভর করছে। আরও মনে রেখো, ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করার পরম স্থাোগ এখন আমাদের সামনে সমুপস্থিত। আমরা কেবল আমাদের স্বনাশের বিনিময়ে এরকম ছর্লভ স্থ্যোগ হারাতে পারি। যদি আমরা অবতা অনুযায়ী ব্যবন্থা গ্রহণ করতে অপারগ হই, ভবিষ্যুৎ বংশধরেরা ক্থনই আমাদের ক্ষমা করবে না।

আমি স্বীকার করছি আমি তাদের দলে নই যারা হীনতাভাবে খেগে। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি বামপত্তীদের কাছ থেকেও ডাক আমে, জ্বনাধারণ স্বভঃই সে ডাকে সাড়া দেবে। যদিও নিছক লাংগঠনিক দিক থেকে আমরা তুলনায় অনেক হ্বল, তবু সন্মিলিত দ্ফিণপত্তীদের থেকে সন্মিলিত বামপত্তীদের গণসমর্থন অনেক বেশি। মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে যে নেতৃত্ব পাবার জ্ম্ম দেশ প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা করছে, তারা যদি তা না দেন, তাহলে, আমরা কিসের জ্ম্ম হিনা করব ! জ্বাতীয় আন্দোলনের সূচীমুথ হ্বার জ্ম্ম ইতিহাস দেবতা যদি বামশক্তিকে ডাক দেয়, তার জ্ম্ম আমরা থেন হঃগিত না হটু। অপরপক্ষে, আমাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব করার ভূমিকা যদি আমাদের উপরেই বর্তায়, সে স্থ্যোগ আমরা যেন সাদরে গ্রহণ করি। ভার খারা স্বরাজ্ম অর্জন করতে, দক্ষিণপত্তীদের পৃথক

করতে এবং দেশবাদীর চিত্তে বামপন্থী আন্দোলনকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে আমরা দাহাযা করম।

দক্ষিণপন্থীদের অবিরাম আক্রমণে এবং বিপথে চালিত তাঁদের যে কৃটকৌশলে জাতীয় দাবি মেকী কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্রির দাবিতে পরিণত হয়েছে তাতে যদি তোমরা বিচলিত বোধ কর, তাহলে তোমাদের কাছে আমার আবেদন, সাহসে ও বিশ্বাসে অটল থেকে জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ শুরু কর। একমাত্র এই উপায়েই আশা করা থেতে পারে আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের কৃটকৌশল বার্গ হবে।

এককালীন অন্ততম বামপন্থী নেতা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় একবার একটি বাণী দিয়েছিলেন। এই গুরুতর মুহুর্তে সেই বাণীর কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, "স্বাধীনতা তারাই লাভ করে যারা সাহসে ভর করে কাজের মধ্যে আপিয়ে পড়ে।" সাহসে ভর করে কাজের মধ্যে আপিয়ে পড়ার সময় আমাদের সবার কাছেই এসেছে এবং সঙ্কটসঙ্কুল এই সন্ধিক্ষণে আমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ি। বিখ্যাত এক ইটালিয়ান জেনারেল, তার দেশে যথন বিপ্লব চলেছে তথন তার অসংখ্য অনুগামীদের উদ্দেশে উদ্দীপনাপূর্ণ যে কটি কথা বলেন, আছু আমার তা মনে পড়ছে। তিনি বলেন, "তোমরা যান আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের দেব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, অনিবার্থ পথ চলা এবং মৃত্যু।" এই কথাগুলি আমাদের কানে এখন ধ্বনিত হতে থাক এবং সমুখপানে এগিয়ে যেতে ও সাহসে ভর করে কাজের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়তে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। একমাত্র তথনই আমরা স্বরাজ্ব ও জয় লাভ করতে পারব।

### সম্মুখে বিপদ

৬ই জাতুয়ারি ১৯৫০-এর 'করওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

আমাদের আগের সংখ্যায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিকভম চাল, অর্থাৎ, কন্টিটিউয়েউ এসেম্রি সম্পর্কে তাঁদের দাবি সম্পর্কে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কন্টিটিউয়েউ এসেম্রির ধারণা বা তার দাবি নতুন কিছু নয়। কংগ্রেস বারে বারে তার নানা প্রস্তাবে এর উল্লেখ করেছে। কিন্তু বর্তমান দাবির যে রূপ এবং যে প্রণালীতে ও যে অবস্থায় তা পেশ করা হচ্ছে তা সত্যিই অভিনব এবং সে দিক থেকে অবাঞ্ছিতভাবেই অভিনব। এবং এর ভিতরে সবচেয়ে মারাত্মক দিক হচ্ছে এই যে, এই দাবিটিকে সবার অলক্ষ্যে পূর্ণ স্বরাজের জন্ম আমাদের জাতীয় দাবির বদলে কার্যত চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক কৃটকোশলের দিক থেকে চালটা নিঃসন্দেহে তোখড় এবং বামপন্থী সমেত বহুসংখাক কংগ্রেসকর্মী যারা যথেষ্ট সতর্ক নয় তারা হত্রেজি হয়ে যাবে।

ওই চালটির বিপজ্জনক তাৎপর্য পুরোপুরি ব্রুতে গেলে কন্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি বলতে বাস্তবিক কাঁ বোঝায় সে সম্পর্কে আমাদের মনে স্কুপ্ত ধারণা থাকা দরকার। তা বলতে নিঃসন্দেহে এমন একটি এসেম্রি বা সভা বোঝায় যা কন্টিটেউশন বা সংবিধান রচনা করার স্কুপ্পত উদ্দেশ্যে নির্বাচিত। কিন্তু এই সভা আহ্বান করে কে ? কথন এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় সভা আহ্বান করা হয়ে থাকে এবং তা সত্যই সন্মিলিত হয় ? এর সিদ্ধান্তগুলিকে কিভাবে কার্যকর করা হয় এবং কেই বা তা করে থাকে ? কন্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক এবং এইগুলির জ্বাব দেওয়া দরকার।

কংগ্রেস থেকে কন্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্রির কথা যথন প্রথম তোলা হয় তথন যাদের ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান ছিল তারা ভেবেছিল জাতীয় সংগ্রামের শেষে ক্ষমতা দথল করা হলে পর ওই এসেম্ব্রি বা সভা আহ্বান করা হবে। লড়াইয়ে জ্ঞেতবার পর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে যখন ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হবে, তারা তখন জাতীয় সরকার কিংবা অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করবে। এই সরকার জনগণের জন্ম সংবিধান রচনা করতে একটি কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেমব্লি আহ্বান করবে। সার্থক সংগ্রামের পর যথার্থ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এইরকম সরকারের উপর যথন দেশের শাসনভার থাকবে, চুদ্ধুতকারী ভারতীয় বা বিদেশী দালালদের পক্ষে তখন যে কোন ভাবে সভার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করা অসম্ভব না হলেও সহজ হবে না। কিন্তু কী হবে যদি বর্তমান দাবি ব্রিটশ সরকার এখন পূরণ করে দেয় ? তাহলে ব্রিটশ সরকার কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেমব্লি আহ্বান করবে। পৃথক নির্বাচকমগুঙ্গীর ভিত্তিতে তা নির্বাচিত হবে। বর্তমান সামাঞ্চাবাদী সরকারের আওতায় সেই সভা বসবে। কোনই নিশ্চয়তা থাকবে না, ওই এসেমব্লির বা সভার সিদ্ধান্তগুলিকে ব্রিটশ সরকার কার্যকর করবে কিনা। এবং এটি হয়ে দাঁড়াবে সম্মানিত এক বিতর্ক-সভা। তাছাভা এসেমব্লি কক্ষটি দেশের যাবভীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যবসিত হবে। বর্তমান সরকার যাতে নেপথো পেকে তাদের প্রয়োজন অমুযায়ী পুতৃল-নাচের দভি ইচ্ছামত টানতে পারে তার ব্যবস্থা রাথবে। কোন একটা অঘটন যদি না ঘটে ভাগলে এসেম্ব্রির ভিতরকার কলহ-বিবাদের পরিণতি হবে পুরোপুরি অচলাবস্থা এবং এদেম্রি নিফল বলে প্রমাণিত হবে। ব্রিটিশ সরকার ভগন এই বিয়োগান্ত নাটকের রচয়িতা হিসেবে কংগ্রেদকে দেখাবে। এবং তার। তখন বড়াই করবে যে, তারা বিনাশর্ভে কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়েছিল। এইরকম বিপাকে পড়ে কংগ্রেস কী জবাব দিতে সক্ষম হবে ?

এই পৃথে পদক্ষেপ অতান্ত বিপক্ষনক হবে এবং আমর। এইটুক্
আশা করতে পারি যে সরকার, তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা
করে, এতে সম্মত হবে না। যদি তারা তা করে, তবে কংগ্রেস
নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

এই সকট সময়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কী করে এই ধরনের দাবি পেশ করতে পারল সাধারণ লোকের পক্ষে তা বোঝা ছফ্র। পৃথক নির্বাচনমগুলীতে তাঁরা সম্মত আছেন জানিয়েছেন, যদিও তার পরিণাম কী তা তাঁরা জানেন। তাঁরা দাবি করেননি যে, প্র্বাহ্নে এইমত ঘোষণা করতে হবে যে, এসেম্রিতে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত বিটিশ সরকার অতি অবশ্য কার্যকর করবে। স্বতরাং এসেম্রি যদিও বা সর্বসমত কোন সিদ্ধান্তে পোঁছয়, তাহলেও ব্রিটিশ সরকারের বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পক্ষে তা পুনঃপরীক্ষা করা, সংশোধন করা বা অদলবদল করার পথ খোলা ধাকবে—যেমন ছিল ভারত সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠকের ক্ষেত্রে।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই দাবি মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা যে ভালোমতই আছে, এরকম লক্ষণের অভাব নেই। তা থাকবেই বা না কেন ? এতে তাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, বরঞ্চ এ থেকে তাদের লাভই হবে। গ্রেটব্রিটেন থেকে যে দৃতেরা সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিল তারা সংগ্রাম স্থগিত রাথার জন্ম কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে ব্রিয়ে গেছে। তারা এমন আশার কথাও বলেছে যে আগামী করেক মাসের মধ্যেই ভারতের ব্যাপারটা নিমে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে একটা মীমাংসায় আসার মত অবস্থা দেখা দেবে, এবং সংরক্ষণশীলদের মতও নাকি এই দিকে এখন ভিড়ছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের প্রলোভন কোন জাতীয় নেতার মনে কোনই রেথাপাত করেনা, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির কথা আলাদা। তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্ম যাতে সংগ্রাম স্থগিত রাখা যায় সেইজন্ম যে কোন অছিলা, যে কোন যুক্তি খুঁলে বার করার জন্ম উদ্গ্রীব। ভবিশ্বতে গ্রেটব্রিটেন থেকে খুব সম্ভব আরও দৃত্বকে নিয়মিতভাবে ও ঘন ঘন আমরা আসতে দেখব।

আরও একটি বাস্তব দিক ভেবে দেখার আছে, যা, আমাদের দামনে যে বিপদ রয়েছে সে সম্পর্কে আরও বেশি করে আমাদের চোখ পুলে দেবে। সংগ্রামে জয়লাভ করার পর জাতির যাঁরা নেতা তাঁরা সর্বদা প্রচণ্ড প্রভাব ও মর্বাদা নিয়ে আবিভূতি হন এবং সেই কারণে তাঁরা জনগণকে চালিত করতে ও জনমত গঠন করতে সক্ষম হন। জনসাধারণেরও নেতাদের উপর আস্থা এত বৃদ্ধি পায় যে তা

প্রায় অন্ধবিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় একমাত্র এই নেতারাই কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেমব্লির আলাপ-আলোচনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন এবং তখনই হুদ্ধুতকারীদের বা প্রতিক্রিয়া-শীলদের পক্ষে ওই সংস্থার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেদ যে রকম চাইছে সেইমত কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্রি গঠিত হলে স্থানিশ্চিতভাবে তা নানারকম ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরির ঘাঁটিতে পরিণত হবে। এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন থাকবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যা এথানকার আলাপ-আলোচনাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার মত যথেষ্ট প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী। কংগ্রেসকর্মীদের নিজেদের কথা বলতে গেলে, আজকের কংগ্রেস সংগঠন দক্ষিণপন্থীদের করায়ত, বামপস্থীদের তুলনায় তাঁরাই বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত হবেন। কপালগুণে যদি কোন মীমাংসায় পৌছনো যায় তাহলে মতৈকোর ব্যাপকতম অংশটি স্বচেয়ে প্রগতিশীল অভিমত দ্বারা নির্ণীত হবে না, নিৰ্ণীত হবে সৰচেয়ে মধাপম্বী অভিমত দ্বারা। অতএব, সব দিক খেকে বিবেচনা করে দেখলে, মেকী কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রির দাবিকে অত্যন্ত দৃঢতার দঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে।
দৃশ্যটি ১৯১৭ দালের বিপ্লবের পর রাশিয়ায় কন্স্টিটিউয়েণ্ট এদেম্রি
যথন মিলিত হয় তথনকার। বিরাট এক সমাবেশ, জারতন্ত্রী শাসনের
বিরুদ্ধে সবরকম মতের লোক সেখানে রয়েছে। সবচেয়ে প্রগঙিশীল
দলের বলশেভিকরা সেখানে সংখ্যায় নগণ্য। নানা মত ও পথের ওই
এসেম্রি কেরেন্স্কি-মার্কা পেশাদার বক্তা ও ফাঁকা বুলির বিপ্লববাদীদের
দারা বেশি প্রভাবিত হচ্ছিল। বলশেভিকরা এইসব দেখে স্থির বুঝল
থে এতে কোনই কল হবে না। তারা তখন এসেম্রি থেকে বেরিয়ে
এসে তা ভেঙে দেবার আদেশ জারি করল। তার পরে যা হয়েছে
তা এখন ইভিহাসে পর্যবিসত। কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্রির মৃত্যু ঘটল
কিন্তু বিপ্লব বেঁচে রইল। বলশেভিকরা যদি কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্রিরে
ধরে থাকত ভাহলে কী হত এখন তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

রাশিয়ান কন্স্টিটিউয়েন্ট এদেম্রির ক্ষেত্রে বিদেশী দালালদের কাছ খেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। থাকলেও তা সামাশ্য। বলশেভিকদের একমাত্র আশক্ষা ছিল, মেনশেভিকরা, মধ্যপদ্বীরা এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা এসেম্রির উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং নিজেদের স্থ্রিধামাফিক আলাপ-আলোচনাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এই কারণে তা ভেঙে দেবার তাগিদ তারা বোধ করেছিল।

রাশিয়ানদের থেকে আইরিশ দৃষ্টান্ত আরও প্রাসঙ্গিক ও
আকর্ষণীয়। মহাযুদ্ধের পর যথন আইরিশ জনগণ—বিশেষ করে সিন্
কীন্ পার্টি—সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল, গ্রেটব্রিটেনের তথনকার
প্রধানমন্ত্রী মিস্টার লয়েড জর্জ একই প্রকার এক পরীক্ষা চালান।
ভিনি আইরিশ জনগণকে ডেকে বললেন তারা একটি আইরিশ
কনভেনশন সারক্ত নিজেদের সংবিধান যেন নিজেরা রচন। করে। এই
আইরিশ কনভেনশন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এখন যে কন্স্টিটিউয়েন্ট
এসেম্রি দাবি করছে তারই আইরিশ সংক্ষরণ। সিন্ কীন্ নেতারা
ছিল আমাদের নেভাদের থেকে অনেক বেশি চতুর ও দূরদর্শী। তাই
তারা আইরিশ কনভেনশনকে নিদাকভাবে ফাঁকা রেথে বাইরে থেকে
তাদের কাজ চালিয়ে চলল। কনভেনশন কিছুদিন বসল, কিছু আলাপআলোচনা হল, কিন্তু সিন্ ফীন্ পার্টির অয়ুপস্থিতিতে সব ব্যাপারটাই
অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল। কনভেনশন ভেঙে গেল; সিন্ কীন্ পার্টির
লোকেরা তাদের লড়াই চালিয়ে চলল এবং যা কিছু স্বাধীনতা
আয়ার্লাণ্ড অর্জন করেছে তা তাদেরই প্রয়াসের ফল।

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এই বিপজ্জনক চালের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আমরা যেন কালক্ষেপ না করি এবং বাধা দেবার সময় থাকতে আগেভাগে প্রস্তাবিত কন্স্টিটিউয়েউ এসেম্রিকে আমরা যেন প্রত্যাখ্যান করি বুং সোজা কথায় আমরা যেন কমিটিকে জানিয়ে দিই, সংগ্রামের পথে তাঁরা যদি দেশকে চালিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, অস্ততপক্ষে তাঁরা এইরকম অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক কৌশল অবলম্বন করা থেকে যেন বিরত থাকেন।

#### রামগড়

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৪০—'করওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

করওয়ার্ড রক-এর দামনে ঘারতর ত্ঃসময়। জন্মকণ থেকে রককে ত্-ম্থী সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে, বৈদেশিক দাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। তা যে পথ গ্রহণ করেছিল তা সহজ্ব ছিল না, কিন্তু ভারতীয় প্রতিবিপ্লব যে এত নির্মম, এত প্রতিহিংদাপরায়ণ, এত অনমনীয় হতে পারে, বাস্তবক্ষেত্রে যা সম্ভব বলে দেখা যাচ্ছে, কেউ তা ভেবেছিল কিনা সন্দেহ। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বেশীর ভাগ সময় বাইরে থেকে চাপানো দাম্রাজ্যবাদের দঙ্গে লড়াই করার থেকে অনেক বেশী কপ্টকর স্বদেশের প্রতিক্রিয়ার দঙ্গে যোঝা। সম্প্রতি কয়েক মাদের মধ্যে আমরা দেখেছি, কত নিকট বন্ধু যারা বৈদেশিক দাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাহদের সঙ্গে লড়তে পারত, দক্ষিণপন্থার আক্রমণে তার। নতি স্বীকার করেছে।

সম্পূর্ণ নিরপেক চোথে, ইতিহাসের ছাত্র যে চোথে দেখে সেইভাবে, এই দৃশুটির দিকে মুহুর্তের জন্ম যদি দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় তাহলে দক্ষিণপদ্দীদের তারিফ না করে পারা যায় না। তারা মুথে যতই অহিংসা ও সহিফুতার কথা বল্ক না কেন, এই রাজনৈতিক দ্বন্দে তারা সর্বস্থপন করে উঠে-পড়ে লেগেছে। এরই নাম কূট-রাজনীতি, ইতিহাসে যা স্থবিদিত। এই দ্বন্দ সব রাজনৈতিক যোদ্ধাদের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে বাধ্য—এমন কি তাদেরও মনে যারা বর্তমানে নিগৃহীত হচ্ছে।

করওয়ার্ড রক-এর অশুতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসে এবং দেশের ভিতরে যারা বামপন্থী আছে তাদের স্থুসংহত করা। রক-এর আওতায় যথন তা সম্ভব হল না, বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠন করা হল। কমিটি তার পর থেকে উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। ১৯৩৯-এর জুন মাসে বোশাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যে মূহুর্তে তার শক্তি প্রকাশ পেল, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পদ্মীদের আক্রমণ শুক হল—৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদ আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হল। পেই থেকে বামপন্থী সংহতি কমিটি থেকে কিছু কিছু বামপন্থী কর্মী নিয়মিতভাবে থসে যাচছে। বামপন্থীদের আয়ত্তে আনার জন্ম বাফু দক্ষিণপন্থী নেতার। হৈত নীতি অনুসরণ করে চলেছে। যাদের নরম মনোভাব, যাদের 'যুক্তি' দিয়ে বোঝানো যায়, তাদের নিয়মিতভাবে তোবামোদ করা হচ্ছে। যারা কড়া ধাতের তাদের উপর নশংস ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বামপন্থীদের দলগুলি ক্রমশ কীণ হয়ে আসছে। বামপন্থীদের অবন্থা আরও শোচনীয় করে তোলার জন্ম কয়েকটি প্রদেশে অব্যাহতভাবে সরকারী নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং কংগ্রেসী আমলেই প্রথমে তা চালানো হয়। বামপন্থী সংহতি একান্ত আর সন্থব কিনা সে সম্পর্কে আজ্ব সন্ধেই জ্বাগছে।

বামপন্থী সংহতি এই ছটির যে কোন একটি উপায়ে সন্তব। প্রথম
উপায় আমরা ইতিমধ্যে যা গ্রহণ করেছি, যথা, নানতম সাধারণ এক
কর্মপন্থার ভিত্তিতে বামপন্থীদের এক সাধারণ মঞ্চে সমবেত করা।
এই উপায় যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আরপ্ত একটি উপায় এখনও
আমাদের সামনে থোলা রয়েছে। গত কয়েক মাদের ঘটনাবলী
বামপন্থীদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে—নিদারণ ছর্যোগ তাদের
অভিক্রম করতে হয়েছে। এর ফলে কিছু বাদ গেলেও, সবাই যায়নি।
সাহসের সঙ্গে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা প্রমাণ করেছে যে
তারা থাটি বামপন্থী, এখন বামপন্থী সংহতি বলতে তাদের সংহতি
বোঝাবে। প্রাকৃতিক জগতে প্রায়ই বন্সার আগে সব নদী মজে যায়।
দলের শক্তি হ্রাস পাওয়া অনেক সময় অভাবিত শক্তিবৃদ্ধির পূর্বাভাস।
এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ক্রেত্রেও তাই হবে। বিগত সংগ্রামে
যারা বিশ্বাস হারায়নি তারা আমাদের সঙ্গে একমত হবে যে, সামনের
অমানিশার অন্ধকার পার হলেই দেখা দেবে অরণ উষার আলো।

ভারতের ইতিহাসে করওয়ার্ড রক-এর ভূমিকা সংসদীয় বিরোধী-পক্ষের ভূমিকা নয়। কংগ্রেসের বর্তমান নীতি ও কার্বক্রমকে কেবলমাত্র জারদার করে তোলাই করওয়ার্ড রক-এর লক্ষ্য এরকয় মস্তব্য আমাদের নজরে পড়েছে। এর চেয়ে বড় ভূল কিছু হতে পারে না। রক-এর লক্ষ্য এমন কিছু যা নিশ্চিত ও গতিশীল। ইতিহাসের দক্ষসমন্তরে বিপরীত তত্ত্বের ভূমিকা নঞ্জ্যিক নয়। তা নিশ্চিত ও গতিশীল এমন কিছু যা আমাদের প্রগতির পথে ক্রত এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরাত্বঃসময়ের যত নিকটবর্তী হব, ফরওরার্ড রক-এর কিছু কিছু অংশ যে সে-সকটে দমে যেতে পারে এমন সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। কিন্তু পিছু হটলে আমাদের চলবে না—এমন কি পায়তারা কষারও সময় নেই। ফরওয়ার্ড রককে এগিয়ে যেতে হবে, ফান্তি নেই, বিরতি নেই। এই তার ঐতিহাসিক ভূমিকা। দৃঢ়তার দামনে দাঁড়াতে হবে অধিকতর দৃঢ়তা নিয়ে এবং নিগাতনকে তৃষ্ঠ করতে হবে অবিচল বীরহ দিয়ে। একমাত্র তথনই আমরা ত্র্যোগকে অতিক্রম করতে পারব—একমাত্র তথনই আমরা ত্র্যাগকে অতিক্রম করতে পারব—একমাত্র তথনই আমরা ত্রই ফ্রেটরে লড়াইয়ে সাফলালাভ করতে পারব। আমাদের আদর্শ ক্যায়সঙ্গত এবং আমাদের ভূমিকা ঐতিহাসিক। অত এব, স্থিভেন্ত অন্ধকার কিছুকালের জন্ম আমাদের থিরে ফেললেও, আমরা যেন বিশ্বাস ও সাহস না হারাই।

এমন সময় আদে যথন যুক্তির আলোয় ভবিদ্যতের অন্ধৃকার ভেদ করা যায় না এবং এই সন্মেই বিশ্বাস যাদের দৃঢ় নয় তারা কথনও কথনও সাহস ও সাত্মবিশ্বাস হারিয়ে কেলে। কিন্তু যুক্তি যেথানে হার মানে, প্রজ্ঞা সেথানে এগিয়ে আদে! প্রজ্ঞার অন্তর্গৃষ্টি হুর্ভেত অন্ধকারকে ভেদ করে আসয় ভবিদ্যুংকে আমাদের গোচরে আনে। আজ প্রজ্ঞার কাছ থেকে আময়া জানতে পারছি পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা আমাদের আদর্শকে এবং আমাদের দমিয়ে রাথতে পারে। আমাদের ডাকে সর্বত্র যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে তার একটিমাত্র অর্থ হতে পারে। দ্বিমুখী নির্ব্যাতন সত্তেও, জনসাধারণ অফুভব করে আময়াই সময়ের দক্ষে তাল রেখে চলেছি—আমরাই তাদের ভাবনা ভাবছি, তাদের দক্ষে যুক্ত থেকে কাঞ্চ করছি।

সরকারের সঙ্গে একটা আপস হ্বার জোর গুজব আকাশে-বাভাবে ছড়িয়েছে। কেউ কেউ মনে করছে পরের মার্চে রামগড়ে কংগ্রেদের বাংদরিক অধিবেশন বদবার আগেই একটা সীমাংদায় পৌছবার প্রয়াস করা হবে। অন্যেরা বলছে রামগড় কংগ্রেস কংগ্রেসের কার্যকরী সংস্থার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ক্যস্ত করবে এবং আপদের চূড়ান্ত চেষ্টা করা হবে মার্চের পরে। ভারতের তথাকখিত ইংরেজ বন্ধুরা দক্ষিণপন্থী নেতাদের পরামর্শ দিয়ে চলেছে যেন তারা পরের মার্চ পর্যন্ত অপেকা করে, তথন একটা চুক্তি সম্ভব হতে পারে। দক্ষিণপন্থীদের মতলবে রামগড় কংগ্রেদ যে একটা গুক্ত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া বাংলাকে, সত্যিকার বাংলাকে রামগড় কংগ্রেদ থেকে বাদ দেবার জন্ম যে দৃঢ় সংকল্প নির্মম প্রয়াদ চলেছে তার আর কী অর্থ করা যেতে পারে ? দক্ষিণপন্থীরা যে পরিকল্পনা স্থির করেছে রামগড়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে এবং ৫৪৪ জন ডেলিগেটের এক বাহিনী-সমন্বিত বাংলা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের কাছে অস্থ্রবিধান্ধনক হয়ে উঠতে পারে। অতএব যেনতেন-প্রকারেণ বাংলাকে বাদ দিতেই হবে।

কিন্তু তা অত সহজ্ব নয়। রামগড় কংগ্রেস থেকে বাংলাকে বাদ দিতে পার, কিন্তু ভারতের গণজীবন থেকে তাকে বাদ দিতে পারবে না।

বামপদ্মীদের দিক থেকে রামগড়ের তেমন কিছু গুরুষ নাও থাকতে পারে—তবে ভারতের ইতিহাসে মার্চ মাসটার গুরুষ থেকে যাবে। অত এব এই মাসে বামপদ্মীরা একত্রিত হয়ে দক্ষিণপদ্মী নেতাদের বিপ্লববিরোধী ও আপসমূলক কলাকোশলকে বাধা দেবার জক্ত যেন প্রস্তুত হয়়। এই প্রসঙ্গে বিহারের কোন জায়গায় রামগড় কংগ্রেস যথন হবে সেই সময়েই সারা ভারতে একটা কনকারেজ করা দরকার। যারা এই কনকারেজে যোগ দিয়ে ভা সাকলামণ্ডিত করবে ভাদের মধ্যে এমন বামপদ্মীরাও থাকবে যারা কংগ্রেস থেকে

রাজনৈতিক মতবাদের দক্ষন বিতাড়িত অথবা যাদের বিরুদ্ধে একই কারণে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী এবং ব্রিটিশ সরকার, ছয়েরই উপর এই ধরনের কনফারেন্সের সংপ্রভাব কিছুটা পড়বে। দেশের সংগ্রামরত বামপন্থীদের এই কনফারেন্স উংসাহিত করবে। রামগড় কংগ্রেসে যোগদানের জ্বস্তু করওয়ার্ড রক-এর সদস্তদের চিন্তা না করলেও চলবে। বেশ কিছু বামপন্থীর উপর যথন শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং রামগড় কংগ্রেসে যথন সত্যিকার বাংলা নেই, তথন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার স্থোগ কমই পাওয়া যাবে। রক-এর সদস্তরা বরং যত শীষ্ষ সম্ভব পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার জ্ব্যু তাদের সর্বশক্তি সংহত করুক

## আমাদের সমস্তা

২**৩শে জাহুয়ারি,** ১৯৪০, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

১৯৩৯-এর ২২শে জুন বোম্বাইয়ে ফরওয়ার্ড রক-এর নিখিল ভারত কনকারেল অমুষ্ঠিত হয়। দেখানে রক-এর গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। সারা দেশে আমাদের নিজেদের সংগঠিত করতে ছয় মাসের কিছু বেশি সময় পেয়েছি। এই সময়ের মধ্যে আমরা কী করে উঠতে পেরেছি ?

স্টুচনাডেই বলে রাখা দরকার যে গত জুলাই থেকে আমরা কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির প্রচণ্ড আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছি। ভারা আমাদের নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ দেয়নি এবং গত ছয় বা সাত মাস ধরে আমরা কার্যত ছটো ফ্রন্টে লড়াই চালিয়ে চলেছি।

অনেক সময় দেখা যায় ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করার তুলনায় বিদেশী সামাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করা সহজ। সম্ভবত এখন সেইরকম সময়ই চলেছে।

এসব সত্তেও আমরা সঙ্গতভাবে দাবি করতে পারি যে আজ "করওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ" স্নোগান জনগণের স্নোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ভাক স্থদ্র গ্রামে-গ্রামান্তরে পৌছিয়ে গেছে এবং সর্বত্র জনগণের সহাস্থৃতি ও সমর্থন লাভ করেছে। উপরস্তু আজ করওয়ার্ড ব্লক-এর পশ্চাতে সর্বভারতীয় এক সংগঠন রয়েছে।

ফরওয়ার্ড রক তার স্ত্রপাত থেকে যে গণসমর্থন পেয়ে আসছে তা-বাস্তবিক চমকপ্রদ এবং আমাদের সব প্রত্যাশাকে তা অতিক্রম করেছে। কী করে তা সম্ভব হল ভেবে অবাক হতে হয়, বিশেষ করে যথন স্বার্থসংক্লিষ্ট মহল থেকে নিয়মিত ও ব্যাপক বিরোধিতার কথা মনে রাথা বায়। তার একমাত্র ব্যাথ্যা বা পাওয়া বায় তা এই বে, জনগণ স্বতঃই অমুভব করেছে যে করওয়ার্ড রক এমন কিছুর প্রতীক বা হর্জয় ও বেগবান—যা অগ্রণী ও প্রগতিশীল। নিয়মতান্ত্রিকতা ও আপদের দিকে কংগ্রেসের যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল রক তা বন্ধ করেছে এবং যে পচন শুরু হয়েছিল তার কলে তা রোধ করা গেছে। অতএব, ফরওয়ার্ড রক না থাকলে কংগ্রেস যা হত তার থেকে কংগ্রেস আজ অনেক বেশী শক্তিশালী। এর চেয়ে বড় কথা, ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ফরওয়ার্ড রক আজ বলতে পারে, বর্তমান সন্ধটে প্রবীণ নেতারা যদি ব্যর্থ হয়, করওয়ার্ড রক শেষ অবধি নিজেরাই এগিয়ে যাবে এবং সংগ্রাম শুরু করবে।

কিন্তু আমাদের আসল সমস্তা সাংগঠনিক সমস্তা। আমাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়ভার সঙ্গে ভাল রেখে আমাদের সাংগঠনিক বিকাশ হয়নি।

একটা সংগঠনকে ত্রুটিহীন করা, সেইসঙ্গে নতুন কর্মাদল গড়ে তোলা অর্থ ও সময়সাপেক্ষ—সম্ভবত অর্থের থেকে সময়ই বেশি দরকার। আমাদের হাতে ছিল খুবই কম সময় এবং আমাদের যাত্রা আরম্ভ হতে না হতে আন্তর্জাতিক সম্বট আমাদের আচ্চন্ন করে। কিন্তু বতদিন আমাদের সংগঠনকে ত্রুটিহীন না করছি তত্তদিন পর্যন্ত সাহসের সঙ্গে সেই সম্বটের সন্মুখীন হওয়াকে আমরা পিছিয়ে রাখতে পারি না। আপাতত আমাদের যত্টকু সহায়সম্বল আছে ডাই নিয়েই সম্বটের মোকাবিলা করতে হবে। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিক বিকাশও চলতে থাকবে। এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

ইতিমধ্যে, আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি, আমাদের প্রধান সমস্তা সাংগঠনিক সমস্তা। সাহসের সঙ্গে আমাদের আসল সংগ্রামের সন্মুখীন হতে হবে এবং একই সঙ্গে সাংগঠনিক বিকাশ সাধনের কাজ, আমরা বতদ্র পারি, আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, সংগ্রামশেষে হয়ত আমরা ক্রটিহীন সংগঠন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করব।

#### পচন রোধ কর

১০ই কেব্রুয়ারি, ১৯৪০-এর 'ফর ওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের মধ্যে আপসের প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে এরকম একটা গুজব দর্বত্র শোনা যাচ্ছে। আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রীদের দঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠ এরকম মহল কংগ্রেদ মন্ত্রীদের অবিলম্বে পুনরাগমন সম্পর্কে আশান্বিত এবং অত্যস্ত আগ্রহী। এই মুহূর্তে ছটো ব্যাপার অমুমান করা হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করছে রামগড় কংগ্রেদে আগেই নিষ্পন্ন হয়ে গেছে এমন একটা ঘটনা পেশ করা হবে। আর দবার মতে রামগড় কংগ্রেদ ওয়ার্কিং কমিটি বা মহাত্মা গান্ধীর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রস্ত করবে এবং আপদ কংগ্রেদ অধিবেশনের পরে হবে, আগে হবে না। প্রথম অমুমানটা আমাদের কাছে সম্ভাব্য বলে বোধ হয় না। দ্বিভীয়টি সম্ভব কিনা যথাসময়ে দেখা যাবে। তবে একথা ঠিক যে মহাত্মা গান্ধী এবং ব্রিটিশ সরকার আপদের জ্বন্থ উদ্গ্রীব। গান্ধীজী লড়াই না করে স্বরাজ অর্জন করতে চান। পশ্চিম ফ্রন্টে বসম্ভকালীন আক্রমণ শুরু হবার আগে সরকারও আপদ চাইছে। এই লেখাটি লেখার দময় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আপদের জন্ম গান্ধীজীর যা ন্যনতম দাবি, ব্রিটশ সরকার তাও মেনে নেবে বলে মনে হয় না। আমরা শুধুমাত্র গান্ধীজির কথাই উল্লেখ করছি কারণ ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকেই অদ্বিতীয় ডিক্টেটর দাঁড় করিয়েছে।

কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নামবে না, ইংরেজ সরকারের এই পারণা। ইংরেজ সরকার এই কথাই ভাবছে এবং তার এই ধারণাই ভারতীয় দাবি মেনে নেবার জন্ম বেশীদ্র অগ্রসর হতে তাকে নিরস্ত করছে। ইওরোপীয় যুদ্ধজনত নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সন্তেও, প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ও অত্যন্ত দেরিতে দাবি প্রণের বহু দিনকার অভ্যাস ইংরেজ সরকার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, তারা যথক দাবি প্রণ্ড করে, তা

করে অনিচ্ছাসত্ত্ব, এবং দেইজস্ম তাতে ঔদার্য ও শালীনতার অভাব থাকে। অভএব, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে উভয় পক্ষের আগ্রহ সত্ত্বেও প্রস্তাবিত আপস নাও হতে পারে।

আপদের পথে আরেক অন্তরায় ভারতীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের মনোভাব। ইংরেজ সরকার সংখ্যালঘুদের দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করবার বা কংগ্রেদের প্রতিপক্ষরপে তাদের দাঁড় করাবার প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে এখনও প্রস্তুত নয়। কিন্তু একেবারে হালের থবর থেকে জানা যাচ্ছে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে একটা আপদে আদার মত অবস্থা যদি সম্ভব হয়, সরকার মুসলিম লীগকে পথে বসাতেও প্রস্তুত। লগুন টাইম্স্-এর সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং অক্যান্থ ব্রিটিশ পত্রিকা এই অভিমত সমর্থন করে। ইংরেজ সরকার মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে যদি একটা বোঝা-পড়ায় আসে, তাহলে আমাদের মনে হয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগছেরের মধ্যেই ভাঙন অনিবার্ধ হবে। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজি এবং যারা তাঁরে পক্ষে, সকলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে থাকবে। অপর-দিকে, মুসলিম লীগে যারা কর্তাভজ্ঞা তারা যেহেতু ইংরেজ সরকারের তাঁবেদার, আজকে লীগ কাউন্সিলে যারা প্রভাবশালী অর্থাৎ মিস্টার জিল্লা ও প্রগতিশীল অংশ, তাদের ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যদি সরকারের সঙ্গে আপসে আসে তাহলে কী ঘটবে সে বিষয়ে গভীরভাবে আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে। একতা ও নিয়মনিষ্ঠার নামে দক্ষিণপন্থীরা এই আপসবিরোধী সদস্যদের জ্বোর করে গিলিয়ে দিতে চেন্তা করবে তা খুবই স্বাভাবিক। দক্ষিণপন্থীরা আশা করছে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত বিরোধীদের মুখ বদ্ধ করে দেবে, ঠিক যেমন প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিবের গদি দথল করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যেই সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিল, অমনি খেমে গেল। কিন্তু এইবার বিরুদ্ধি মন্তবাদী বামপন্থীরা কী করবে ?

সম্পূর্ণ বামপক্ষের তরক থেকে এই মৃহুর্তে ভবিশ্বদাশী করা

বিপজ্জনক। আপাডত কেবলমাত্র করওয়ার্ড রক সম্পর্কে আমরা বলব।
রক বিটিশ দামাজ্বাবাদের দঙ্গে কোনরকম আপদ মেনে নিতে পারে
না। আপদের দঙ্গে আমাদের পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যের কোন দঙ্গতি নেই।
অতএব আমরা ঘোষণা করতে বাধ্য হব, আপদ মানতে আমরা বাধ্য
নই এবং আমরা স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যাব। আমাদের মতে
আপদওয়ালারা ছটো অপরাধে অপরাধী—প্রথমত স্বাধীনতার লক্ষ্যকে
পরিত্যাগ করা, দ্বিতীয়ত অহিংদ অসহযোগের পদ্ধতিকে বরবাদ করা
অতএব আমরা যদি ঘোষণা করি যে, আপদওয়ালারা যেহেতু কংগ্রেদের
মূলনীতি ত্যাগ করেছে, তারা আর কংগ্রেদকর্মী থাকছে না, তাহলে
আমরা মোটেই অক্যায় করব না। যদি তারা তাদের ছন্ধ্ম থেকে
বিরত না হয় অথবা কংগ্রেদকে আঁকড়ে থাকে, কংগ্রেদ থেকে তাদের
বিতাড়িত করে আমরা আরও বেশি তার্মসন্থত কাজ করব।

কারণ, কংগ্রেস মূলত ও প্রথমত এমন একটি সংগঠন যার লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা এবং যে পদ্ধতি তা গ্রহণ করেছে তা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ। যদি কোন কংগ্রেসকর্মী এই মূল ও প্রাথমিক নীতিকে পরিহার করে, স্বতঃই দে আর কংগ্রেসকর্মী থাকছে না। এবং কাল যদি কংগ্রেস তার মূল লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে ত্যাগ করে, তবে ১৯২০ সাল খেকে আমরা যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পরিচিত ভা সেই কংগ্রেস আর থাকবে না। আপসওয়ালার। যদি স্বেচ্ছায় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আনে অথবা কংগ্রেস থেকে তাদের যদি বহিষ্কার করা হয় ভার ফলে, কংগ্রেস আবার আগেকার অবস্থা ফিরে পাবে এবং যে বৈপ্লবিক সংগঠন কংগ্রেসের বরাবর হওয়া উচিত, কংগ্রেস আবার তাই হয়ে উঠবে। কেন আমরা কংগ্রেস ছেড়ে গিয়ে স্বার্থান্বেষী আদর্শচ্যুভদের দেই সংস্থার স্থ্নাম ও ঐতিহের অধিকারী হতে দেব ! তাদের বিতাড়িত করতে হবে এবং তারা যদি চায় তবে তারা নিজেদের জন্ম খালাদা সংগঠন গড়ুক। কংগ্রেদ কেবলমাত্র তাদের সংগঠন থাকবে স্বাণীনতা যাদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে যারা সংগ্রাম ठानिएत्र वाद्य ।

আমরা ব্রতে পারছি আপসওয়ালারা স্বেচ্ছায় কংগ্রেস ছেড়ে
নাও যেতে পারে এবং দলবদ্ধ সংখ্যাধিক্যের জােরে এ সংস্থার স্থনাম
নিজেদের স্থার্থে তারা ব্যবহার করতেও পারে। সেরকম অবস্থায় মনে
হয় ছটো কংগ্রেস হবে। তথন সাধারণ মামুষকে, জনসাধারণকে ঠিক
করতে হবে, ঠিক করে বলতে হবে কোন্ কংগ্রেস তাদের কংগ্রেস।
তারা কী উত্তর দেবে, সে বিষরে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই—
কারণ জনসাধারণ আমাদের দিকে। মহাত্মা গান্ধীর নামের প্রভাব
সন্থেও সন্মিলিত দক্ষিণপন্থীদের থেকে সন্মিলিত বামপন্থীদের অমুগামী
সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। বস্তুতপক্ষে বামপন্থীদের সমর্থন না থাকলে
বর্তমান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অমুগামী বলতে কে আর আছে ?
সংগঠিত কৃষকশ্রেণীর, সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর, সংগঠিত যুবসমাজের,
সংগঠিত ছাত্রসমাজের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কোন আস্থা
এদের উপর নেই। অতএব, এত অল্প লোকবল নিয়ে তারা কি ভারতের
জনগণের হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে ? এ প্রশ্নের
উত্তর বলার দরকার হয় না।

দক্ষিণপন্থীরা কবে আপস নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হবে সেইদিনের

অস্ত অপেকা না করে আমাদের এখন থেকেই উচিত সেই দিকের

সব রকম প্রয়াস বার্থ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। সেই উদ্দেশ্যেই
কংগ্রেসের যথন অধিবেশন হবে তখন রামগড়ে একটি আপসবিরোধী সম্মেলন অমুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের বামপন্থী

সবাই এবং বামপন্থী সব সংগঠন ১৮ইও ১৯শে মার্চ আপসবিরোধী

সম্মেলনকে সম্পূর্ণ সাফল্যমন্তিত করতে রামগড়েযেন দলে দলে যোগদান

করে। আমাদের মনে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই সম্মেলন যদি

সাফল্যমন্তিত হয়, তাহলে আপসের সব চেষ্টা আপনিই বন্ধ হয়ে

যাবে এবং তার ফলে কংগ্রেসকে এবং দেশকে জাতীয় হুদৈবের হাত

থেকে রক্ষা করা যাবে।

বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভা রামগড়ে এক কিষাণ সমাবেশের আয়োজন করছে। তাতে ত্লক কিষাণ যোগ দেবে। রামগড় কংগ্রেস অবিবেশন যথন অমুষ্ঠিত হচ্ছে তথন বা তার কাছাকাছি সময়ে সেখানে নিধিল ভারত করওয়ার্ড ব্লক-এর কনকারেল যাতে হয় সেই প্রস্তাব আমি করছি। এই উপলক্ষ্য তাই নিখিল ভারত আপসবিরোধী সন্মেলন অমুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে। আমরা আশা করি এই সন্মেলন অমুষ্ঠিত হবে এবং এই সন্মেলন যাতে সম্পূর্ণভাবে সাকল্যমণ্ডিত হয় সেই উদ্দেশ্যে বামপন্থীরা এবং বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন দলে দলে তাতে যোগ দেবে। এই সন্মেলন আপসের সব আলোচনার সমাপ্তি ঘটাবে এবং যে পচন শুক্ত হয়েছে তা রোধ করবে।

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর কাছে আমাদের আবেদন, বড়লাটের বাড়িতে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর এই যাত্রা ক্ষান্ত করে তিনি এগিয়ে এদে ১৯২০ সালের মত তাঁর দেশবাসীকে নেতৃত্ব দান করুন।

### বাংলার জট

১৭ই ফ্রেক্সারি, ১১৪০-এর 'ক্রওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

যে সকল বন্ধুবান্ধৰ কংগ্ৰেসের কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয় তারা কংগ্রেসের ভিতরকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে প্রায়শই বিপ্রাপ্ত বোধ করছে। দেশের স্থান্তর প্রাপ্তে যে সকল কর্মী আছে তাদের সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযুজ্য। সাধারণ বৃদ্ধিতে বলে: "কংগ্রেসের লক্ষ্য তো স্বাধীনতা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্তরা সকলেই জনসেবক এবং তারা সকলেই তাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে কৃতসংকল্প। তাহলে কেন এই গৃহবিবাদ ?"

অপরের। নিতান্ত আনাড়ীর মত এইভাবে আবেদন জানায়: "কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের দঙ্গে আপনাদের সব মতবিরোধ দয়া করে মিটিয়ে কেলে সন্মিলিত ফ্রন্টে শক্রর বিরুদ্ধে দাড়ান।" যেন আমরাই ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে বিবাদ বাধিয়েছি!

সাধারণের স্মৃতি যে স্বল্পস্থায়ী—তা স্থ্রিদিত। তাই, অতীতে যা ঘটেছে অল্প কথায় তা একবার বলে নেওয়া দরকার।

১৯৩৯-এর এপ্রিল মাদে কলিকাতায় আমার সভাপতিছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যখন বৈঠক বসে এবং সেখানে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তথন সমমতাবলম্বী কেবিনেটের গান্ধীবাদী তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধে। আমাদের মোদা কথা বলে দেওয়া হয় যে, ভবিদ্যুতে দক্ষিণপত্তীয়া বামপত্তীদের সহযোগিতায় কাজ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে এই অসহযোগিতা শুরু হয় ১৯৩৯-এর ফ্রেক্রয়ারি মাস থেকে, যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদে আমি পুনর্নির্বাচিত হই, তখনই ওয়ার্কিং কমিটির সদক্ষরা তাঁদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন।

কেবলমাত্র আমাদের অসহযোগিতারই সম্থীন হতে হয় না, মহাত্মা গান্ধীর মত কর্তৃহসম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকেও আমাদের এ-কথা শুনতে হয় যে, নিকট ভবিয়াতে জাতীয় সংগ্রামের কথা উঠতেই পারে না।

এইরকম জটিল অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহক বোঝাতে চাইলেন, যেহেতু আন্তর্জাতিক সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে আসছে আভ্যন্তরিক মতবিরোধ সত্ত্বে আমার পক্ষে কংগ্রেসের ভিতরে একটা নতুন সংগঠন গড়ে তোলা কিংবা পদত্যাগ করা—কিছুই উচিত হবে না। আমার যুক্তি ছিল, যেহেতু নিকট ভবিশ্ততে আন্তর্জাতিক সঙ্কট অনিবার্ধ এবং সেই সঙ্কটের উপযোগী কোন ব্যবস্থা কংগ্রেস হাই কমাণ্ড গ্রহণ করবে এরকম আশা করাই হুরাশা, অতএব সময় নই না করে আমাদের নিজম্ব সংগঠন আমাদের গড়ে তোলাই বিধেয়। ওয়ার্কিং কমিটি যদি ব্যর্থ হয় তব্ও এই সংগঠনের দকন দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে সমর্থ হব।

ফরওয়ার্ড রক ও বামপন্থী সংহতি কমিটি এইভাবেই সৃষ্টি হল।
এবারে ১৯০৯-এর ৯ই জুলাই প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কথা উল্লেখ
করছি। বোম্বাইয়ে ১৯০৯ দালের জুন মাদের বৈঠকে নিখিল ভারত
কংগ্রেস কমিটির যে হুটি আপত্তিকর প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার প্রতিবাদে
ভারতের সর্বত্র বামপন্থী সংহতি কমিটির উল্ভোগে জনসভা অনুষ্ঠিত
হয়। এই প্রস্তাব হুটির একটিতে আইন অমান্ত করার বাক্তিগত
অধিকার কংগ্রেদ কর্মীদের কাছ থেকে কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়।
অপর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি থেকে
সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা।
আমার নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটি ৯ই জুলাইয়ের
প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে।

বি. পি. সি. নি.-র (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির) উপর আক্রমণের এই হল স্ত্রপাত। ওয়ার্কিং কমিটির এক ছকুমে বি. পি. সি.-র প্রেসিভেন্ট পদ থেকে আমাকে অপসারিত করা হল। বি. পি. সি. সি. এই ছকুম মাথা পেতে নেয়নি, তার কলে দীর্ঘ বাগবিততা শুরু হল। এই বিতর্ক চলাকালে স্পষ্ট বোঝা গেল, বি. পি. সি. সি.-র সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা অংশ হাই কমাতের জ্রকৃটি সত্তেও আমার সঙ্গেই থাকবে। এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বামপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯০৯-এর জুন থেকে উল্লিখিত ঘটনাবলী দেখিয়ে দিল, এ. আই.
সি. সি.-তে অধিকাংশ সদস্তের সম্মতিক্রমেও যদি এমন প্রস্তাব গৃহীত
হয় যা নীতির দিক থেকে আপত্তিকর, সংখ্যালঘু তার বিরুদ্ধে বিজাহ
করতে দিখা করবে না। অর্থাৎ প্রদেশে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের
ক্ষত্রে যেমন হয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের জোরে নিখিল ভারত
কংগ্রেস কমিটি যেই সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল অমনি
সংখ্যালঘু বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, এইরকম অবাধে
যথেচছাচার চালিয়ে যাওয়া দক্ষিণপত্তীদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

দক্ষিণপত্থী নেতারা স্থান্থ ভবিশ্বতের দিকে তাকিয়ে দিন্ধান্ত নিশ, এখন থেকে সংখ্যালঘুদের বশ্যতা ও নিয়মশৃন্থলা স্বীকার করতে বাধ্য করা হবে, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের জােরে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের সঙ্গেশেষ পর্যন্ত যথন আপসে আসা যাবে তথন যেন বিরুদ্ধমতাবলম্বী বামপন্থীদের কোন বেস্থরা কণ্ঠস্বর না শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই প্রেসিডেন্টের পদে আমার পুনর্নির্বাচনকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

দক্ষিণপন্থীদের উদ্বেগের আরও একটা কারণ ছিল। বিহারের রামগড়ে পরবর্তী কংগ্রেসটা তারা নিঝ'ঞ্চাটে কাটাতে চেয়েছিল এবং ১৯০৯-এর মার্চে ত্রিপুরি কংগ্রেসের অনিশ্চিত পরিবেশ যাতে দেখা না দেয় সেইজ্বন্ত তারা উদ্প্রীব ছিল। তারা স্পষ্টই বুঝেছিল যে বাংলা থেকে রামগড় কংগ্রেসে বামপন্থী ডেলিগেটের বেশ বড় একটা দল, সম্ভবত ৪৫০ জনকে, পাঠানো হবে। যে কোন উপায়ে তা পশু করতে হবে।

অক্সাক্ত প্রেদেশের কংগ্রেস কার্যকলাপ সম্পর্কে যারা অবহিত নর

ভাদের এই ধারণা যে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই শুধ্ কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বিরোধিতা করছে। আসল ঘটনা কিন্তু এর বিপরীত। করওয়ার্ড রক সর্বভারতীয় সংগঠন বলে দেশের প্রতিটি প্রাস্তে কী ঘটছে আমরা ভার থবর রাখি। অতএব আমরা দায়িছের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, সাধারণভাবে বামপন্থীরা এবং বিশেষ-ভাবে করওয়ার্ড রক প্রতিটি প্রদেশে ওয়ার্কিং কমিটির আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে যেখানে বামপন্থীদের ও করওয়ার্ড রক-এর অবস্থা বেশী শক্তিশালী, আক্রমণ সেই সব ক্ষেত্রে কঠিনতর। যেহেতু বাংলায় আমাদের শক্তি সবচেয়ে বেশি, হাই কমাণ্ডের আক্রোশ বি. পি. সি.-র উপর সর্বাধিক।

বি. পি. সি. নি.-কে হেয় ও দমন করার জ্ব্যু ওয়াকিং কমিটি পর পর অনেক বাবস্থা অবলম্বন করে, কিন্তু কোনই লাভ হয় না। একটা তৃত্যু কারণে বি. পি. সি.সি.-র উপরে একটা দলীয় নির্বাচনী ট্রাইবুনাল চাপানো হয়। ট্রাইবুনালের জ্ব্যু যে সকল নিয়ম বি. পি. সি. সি. প্রণয়ন করে ওয়ার্কিং কমিটি তা বিশেষভাবে দেখার এবং তাতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু অক্যান্স প্রদেশের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অভঃপর হাই কমাও আবিজার করল, এত সব করেও নতুন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমানো যাবে না। তারপর ওয়ার্কিং কমিটি মরিয়া হয়ে চূড়ান্ত বাবস্থা গ্রহণ করল। তারা বি. পি. সি. সি.-কে কার্যত বাতিল করে দিয়ে ১৯৪০-এর মার্চ মাদে রামগড়ে যে কংগ্রেস অধিবেশন বসবে তার জ্ব্যু ডেলিগেট নির্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িছ দলীয় এক এডহক্ কমিটির উপর ক্বস্তু করল। বামপন্থী বাংলাকে একবার পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে এবং রামগড় কংগ্রেসেও দক্ষিণপন্থীয়। অবাধে যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারবে।

এর মধ্যে কৌতৃকপ্রদ এক ঘটনা ঘটে। বি. পি. সি. সি.-র হিসাব পরীক্ষা করার জন্ম ওয়াকিং কমিটি একজন অভিটারকে পাঠায়। তার জাপ্রাণ চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়। বাংলায় ওয়াকিং কমিটির যারা দালাল ছিল তারা কমিটিকে ভূল থবর পাঠায়। তারা জানিয়েছিল বি. পি. সি.-র ও বঙ্গীয় পার্লামেন্টারি পার্টির তহবিল থেকে নিখিল ভারত করওয়ার্ড ব্লককে অর্থসাহাষ্য করা হয়।

আমাদের সন্দেহ নেই, যতদিন দক্ষিণপদ্বীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের বা প্রদেশগুলিতে ক্ষমতায় পুনর্বহাল হবার আশা পোষণ করবে ততদিন বামপদ্বীদের ও করওয়ার্ড রক-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ও আক্রমণ অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে আমরা ক্ষমতা দখলের রাজনীতি দেখতে পাচ্ছি এবং যা ঘটছে তার জন্ম কারও অবাক হওয়া উচিত নয়।

দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের জবাবে অথবা আক্রমণ থেকে আত্মরকার জন্থ আমরা যে বাবস্থাই গ্রহণ করি না কেন, ডা সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে হওয়া একাস্ত দরকার। অন্থ কোন সংগঠনে এই-রকম সর্বভারতীয় ফ্রন্ট না যদি থাকে করওয়ার্ড রক-এ আছে। একটি বিষয়ে স্বাই নিশ্চিম্ভ থাকতে পারে, বামপন্থী বাংলা বামপন্থী ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না।

বাংলাদেশে যে সংঘর্ষ চলেছে তা সর্বভারতীয় পর্যায়ের সংঘর্ষ—প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ—দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ—আপসের নীতি ও আপসবিরোধিতার নীতির মধ্যে সংঘর্ষ। এইরকম সংঘর্ষের চূড়ান্ত সমাধান স্থানিক বা প্রাদেশিক পর্যায়ে হতে পারে না। সমাধান তথনই সম্ভব যথন প্রতিক্রিয়াশক্তিকে উৎথাত করা হবে—এবং সাম্রাজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের অমুকৃলে আপসের নীতিকে পরিহার করা হবে। ততদিন পর্যন্ত ছই ফ্রন্টে আমাদের সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। মনে যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস পাকে যে আমরা জ্মী হবই এবং সেই জয় শীপ্তই হবে।

# সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দিকে

২৪শে কেব্রুয়ারি, ১৯৪০, 'করওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

কংগ্রেসের বাংসরিক অধিবেশন আগতপ্রায়। রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনে কী হয় না হয় তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। বাংলাকে জ্বোর করে যে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি সেই কারণে এবং গত এক বছর ধরে সারা দেশে কংগ্রেস হাই কমাও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালিয়ে এসেছে তার দয়ায় ওই কংগ্রেসে বামপন্থীদের সংখ্যা হবে অত্যন্ত নগণ্য। বাংলার যে সব ভেলিগেট স্বাভাবিক অবস্থায় কংগ্রেসের বাংসরিক অধিবেশনে যোগদান করতে সারতেন, এই বাধ্যতামূলক অমুপস্থিতিতে তাঁদের আক্রেপ করার কারণ নেই। রামগড়ে যদি তাঁরা পুরোপুরি শক্তিতে উপস্থিত হতেন, তব্ও তাঁরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারতেন না। রামগড় কংগ্রেস নিয়ে বামপন্থীরা যদি মাধা না ঘামায় তাহলে ছনিয়া রসাতলে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে যদি তারা রামগড় কংগ্রেসকে দক্ষিণ-পন্থীদের কংগ্রেসে পরিণত করতে পারে, তাহলেই বরঞ্চ ভাল হবে।

এই বছরে, কংগ্রেদের ভিতরে যা হবে তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ব ঘটনা ঘটবে কংগ্রেদ প্যাণ্ডেলের বাইরে। বিহার প্রদেশিক কিষাণ সভা বিরাট এক কিষাণ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। আশেপাশের জেলা থেকে কমপক্ষে ছ লক্ষ কিষাণ তাতে যোগদান করবে। কংগ্রেদের বাংসরিক অধ্বেশন যে সময় অনুষ্ঠিত হবে প্রায় একই সময়ে রামগড়ে নিখিল ভারত আপস্বিরোধী সম্মেলনও বসবে। এই সম্মেলন যদি সাক্ষল্যমণ্ডিত হয়, রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে ভাহলে তা কংগ্রেদকেও মান করে দিতে পারে। যাই হোক না কেন, তার ফলে কংগ্রেদ হাই কমাণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আপদের যা কিছু কথাবার্তা, যা কিছু প্রয়াস চলছে, সে স্বের চির্তরে সমাপ্তি ঘটাতে পারে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপনে আসার প্রয়াস থেকে কংগ্রেম হাই কমাণ্ডকে নিরস্ত হতে বাধ্য করা দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন। এই কাজ সম্পন্ন হলে, কংগ্রেসের সামনে একটিমাত্র পথই থোলা থাকবে—সে পথ আপসহীন সংগ্রামের পথ, পূর্ণ স্বরাজে যার পরিণতি। যারাই ভারতের স্বাধীনতা চায় তারা স্বাই জাতীয় সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হবে।

দেশের মধ্যে যারাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, নারীপুরুষনির্বিশেষে যারাই স্বদেশপ্রেমিক, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ডাক তাদের সবার কাছে আবেদন পৌছিয়ে দেবে। রণডক্কা যথন বেজে উঠবে, যারা মুক্তিপাগল তারা সবাই জাতি ধর্ম উচ্চনীচনির্বিশেষে সারিবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার পথে যাত্রা শুরু করবে।

জনগণ স্বাধীনতার সংগ্রামে যখন সহযোদ্ধা হবে, তখন নতুন এক সমাজ্ঞাত্মিক বোধ দেখা দেবে—এবং সেইসক্ষে নতুন মনোভাব, নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন এক আদর্শের বিকাশ ঘটবে। এই বিপ্লৰ যখন ঘটবে ভারতবাসী তখন অস্তু মানুষ, ভারতবাসীরা তখন এক বৈপ্লবিক জ্ঞাতি হয়ে উঠবে। অনেক সমস্তা আজ্ঞ যা হয়হ বলে মনে হচ্ছে, তাদের পক্ষে তখন তা সমাধান করা সহজ্ঞ হবে।

বর্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়াকে ধ্বংস করা এবং আমাদের কর্মজীবনে সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু একবার আমরা যদি জাতিগতভাবে বৈপ্লবিক মনো-ভাবের বিকাশ ঘটাতে পারি এই কাজ কত তথন সহজ হয়ে যাবে।

সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে তথনই যথন সাম্প্রদায়িক মনোভাৰ চলে যাবে। অতএব মুসলিম, শিথ, হিন্দু, প্রীষ্টান ইত্যাদি, যারাই সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এবং যথার্থ আতীয়তা-বাদী মনোভাবাপন্ন, সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করা সেই সকল ভারত-বাসীর কর্তব্য। আতীয় স্বাধীনভার জন্ম যে যুদ্ধ করে নিঃসন্দেহে সে বথার্থ আতীয় মনোভাবাপন্ন।

বে কোন যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের উপর বিশেষ দায়িছ

ক্সন্ত হয়। সাম্প্রদায়িকভার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একই কারণে যারা প্রোগামী তাদের ক্ষমেই বিশেষ দায়িত্ব পড়বে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক অর্থাৎ জাতীয় একভার ভিত্তি স্থাপনের দায়িত্ব তাদেরই। ভারতের স্বাধীনভার জক্ষ যে সকল হিন্দু ও মুসলিম, শিখ ও প্রীষ্টান লড়াই করবে, সাম্প্রদায়িক সমস্তা সমাধানের জক্ষ তাদের বিশেষভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। একবার এই সমস্তার সমাধান করে সারা দেশের কাছে তা ঘোষণা করার পরে আবহাওয়া আপনি বদলে যাবে এবং চিরদিনের জন্ম সাম্প্রদায়িকভার অবসান ঘটবে। যারা প্রোগামী ভারা যদি পথ দেখায়, শেষ পর্যন্ত সমস্ত জাতি তাদের জন্মুসরণ করবে।

অতএব কংগ্রেসের এবং মুস্লিম লীগের হাই কমাণ্ড কবে
সাম্প্রদায়িক সমস্তার একটা সমাধান বাতলিয়ে দেবে সেই দিনের
অপেক্ষার আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকার দরকার নেই। বরঞ্চ
যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তারা যাতে একত্রিত হয়ে এই সমস্তার
সমাধান করে সেইদিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত। যদি তারা
সাফল্যলাভ করে, প্রথম ও সবচেয়ে বড় বাধা তাহলে দ্র হবে এবং
জনসাধারণ—সমস্ত জাতি—তাদের পদান্ধ অনুসর্ব করবে। যারা
সাধীনতাকে ভালবাসে এবং তার জ্লু মৃত্যু বরণ করতে পারে তারা
আর যে কোন লোকের থেকে অনেক সহজে সাম্প্রদায়িক সমস্তার
সমাধান করতে পারে। অতএব অগ্রগামী সৈনিকরা আগুয়ান হও,
তোমাদের উপর যে দায়িত্ব এসেছে তা পালন কর।

### জার্মানি সম্পর্কে একটি কথা

১১৪০-এর ১৩ই মার্চ 'করওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

মনে হয় আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহে গতিবেগ ও চঞ্চলতা অতান্ত গুরুপূর্ণ অদ। প্রাচীন এক প্রবাদে বলে, "শুভারম্ভ মানেই অর্ধেক নিম্পন্ন।" একালে একে বদলিয়ে বলা উচিত, "ক্রুতারম্ভ মানেই অর্ধেক নিম্পন্ন।" নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে জার্মানি এই উপদেশ পালন করে চলেছে। রাইনলাগুকে সামরিক দথল করতে, অথবা চেকোস্নোভাকিয়াকে আত্মসাৎ করতে, অথবা পোলাগু আক্রমণে, অথবা একেবারে সম্প্রতি স্থান্তিনাভিয়ায় অমুপ্রবেশে, জার্মানি সর্বদা বিহ্যুৎগতিতে কাজ করেছে। শক্রর নার্ভকেল্রে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে শক্র ভাল করে বোঝবার আগেই সে শক্রকে অভিভূত ও অকর্মণ্য করে দিয়েছে। এইব্রুকম আক্রমিক আক্রমণকৌশলের পিছনে দীর্ঘকালবাাপী সম্প্রপরিকল্পনা এবং ভদমুমায়ী উপযুক্ত প্রস্তুতি থাকে তা সহজেই বোঝা যায়। এইপ্রকার বিশ্বদ পরিকল্পনা রচনায় এবং সম্প্র প্রস্তুতিতে নাৎসী জার্মানির দক্ষতা অতুলনীয়।

বিশদ পরিকল্পনা ও উপযুক্ত প্রস্তুতির কথা বাদ দিলেও সময়সূচী অমুযায়ী একটা নির্দিষ্ট কার্যক্রম পালন করতে হলে কর্মশক্তি ও বল-বীর্দের দরকার হয়। এইসব গুণাবলী নাৎসীদের নিশ্চয় আছে। তাদের ক্রতগতি ও সচলতার দরুন বিনা ব্যতিক্রমে তারা শক্রকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছে এবং তাকে পর্যুদস্ত করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

যে ভাবে চেকোস্লোভাকিরাকে পর্যুদস্ত করে জ্বামানির অন্তর্ভুক্ত করা হল ভাতে অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। তিন সপ্তাহের মণো পোলাগুকে জয় করে নেওয়া আরও বিস্ময়কর, কারণ আধুনিক প্রয়োজনীয় অন্তর্মজ্ঞায় সক্ষিত শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী আছে বলে পোলাণ্ডের খ্যাতি ছিল এবং নির্ভীক যোদ্ধা বলেও পোলদের স্থনাম ছিল।

রণকৌশলের দিক থেকে পোলাণ্ডের আসন্ধ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে চেকোস্নোভাকিয়াকে দখল করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। পোলাণ্ড অধিকার, অন্ততপক্ষে পোলিশ করিডর অধিকার, জার্মানির প্রধান অংশের সঙ্গে পূর্ব প্রশিয়ার যোগ বজায় রাথবার জন্ম দরকার ছিল। অস্ট্রিয়া, ডানসিগ, মেমেল্লাণ্ড দখলও বোঝা যায়। অস্থান্থ কারণ ছাড়াও জাতি ও বর্ণগত কারণ তার অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু স্বাণ্ডিনেভিয়া সম্পর্কে কী বলা যায় ?

ডেনমার্ক এবং নরওয়ের মত ছোট ছোট স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি কথনই শক্তিশালী জার্মানির কাছে বিপদের করেণ হয়নি। তাহলে জার্মানি কেন তাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে অমান্ত করল ? আপাত-দৃষ্টে মনে হয় এর কারণ, নরওয়ের উপক্লবর্তী নো-এলাকায় গ্রেটব্রিটেন মাইন পেতেছিল এবং জার্মানি তার প্রতিশোধ নিতে এই কাজ করেছে।

কিন্তু এই উত্তর যথেষ্ট নয়। নরওয়ের উপকৃলবর্তী এলাকায় মাইন পাতার জ্বন্থ ব্রিটেন যদি দায়ী হয়ে থাকে ভার উপর প্রতিশোধ নিঙে হলে, জার্মানির তাকেই কঠিন আঘাত করা উচিত ছিল। তার বদলে সে ডেনমার্ক ও নরওয়েকে আঘাত করল কেন ?

যেহেতু জার্মানির বিশ্বাস করার কারণ ছিল, গ্রেটব্রিটেনের মতলব ছিল ডেনমার্ক ও নরওয়েকে দখল করে নেওয়া—ঠিক বেমন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্রেটব্রিটেন গ্রীসের সালোনিকা দখল করে নিয়েছিল। সেইজক্ত জার্মানি ভার শক্রর মতলব বুঝে আগেভাগে স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি দখল করে নিল। অধিকতর গভিবেগ ও ক্রেত সঞ্চলনের দক্ষন, জার্মানি ব্রিটেনের আগে তা করতে পেরেছে। ডেনমার্ক দখল হল যেন হাওয়া থেতে যাওয়া, আর নরওয়ে দখল যেন আনন্দ বিহার। প্রায়পুশ্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কলে বিহাৎগতিতে এত সব সম্পায় করা সম্ভব হয়েছে।

ভেনমার্কের ফারো দ্বীপ ব্রিটেন যে দখল করে নিয়েছে ভার থেকেই বোঝা যায় ভেনমার্ক ও নরওয়েকে ব্রিটেন অধিকার করে নেবে, জার্মানির এই ধারণা ভিত্তিহীন ছিল না।

ব্রিটিশ নৌবছর, সেইসঙ্গে ব্রিটিশ ভূভাগের উপর ভবিব্যতে আক্রমণ চালানোর জন্ম এখন খেকে ডেনমার্ক ও নরওয়েকে ঘাটি ছিলাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জার্মানি ক্যাসিস্ট হতে পারে, সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে, নির্মম বা নৃশংস হতে পারে, তা সত্ত্বেও এই গুণগুলির জন্ম তাকে প্রশংসা না করে পারা যার না—বেমন, কীভাবে আগেভাগে পরিকর্মনা করতে হয়, সেইমত প্রস্তুত হতে হয়, সময়ভালিকা অনুযায়ী কাজ করে বিহাংগতিতে আঘাত হানতে হয়। মহত্তর কোন আদর্শের জন্ম এই গুণগুলিকে কি কাজে লাগানো যায় না ?

# রামগড় অভিভাষণ

১>শে মার্চ, ১>৪°, বিহারের রামগড়ে অমৃষ্টিত নিখিল ভারত আপস্বিরোধী সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণের সম্পূর্ণ অমুলিগি।

#### কমব্বেডগণ,

আন্ধ রামগড়ে নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্ম আহবান করে আমাকে আপনারা বিপুল সম্মানে সম্মানিত করেছেন। সেইসঙ্গে আমার স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা যথেষ্ট গুরুজার। দেশের সামাজ্যবাদবিরোধী যে সব শক্তি সামাজ্যবাদের সঙ্গে আপস প্রতিহত করতে দৃঢ়সংকল্প জনসমক্ষে তাদের আনবার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করা সহজ্ব কাজ নয়। এই কাজ আরও গুরুজ্পূর্ণ, আরও কঠিন হয়ে ওঠে যথন দেখি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর মত ব্যক্তি রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান। স্বামীজির উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ্ব আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

কমরেডগণ, আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করব যদি আমাদের সামনে যে সমস্তা রয়েছে তা আলোচনা করার আগে এই সম্মেলন আয়োজন করার দায়িত্ব যাঁদের উপর ছিল তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন না করি। এই সম্মেলনে মিলিত হবার আগে যে বাধাবিপত্তি পার হতে হয়েছে দে বিষয়ে আমার কিছু ধারণা আছে। এ বিষয়ে সেইজ্ব্যু বলবার আমার কিছুটা অধিকার আছে। এই সব বাধা-বিপত্তির প্রকৃতি ছিল তু রক্ষমের। প্রথমত সম্মেলনের জ্ব্যু প্রয়োজনীর আয়োজন করবার আগেই রামগড়ে যে সব স্থুল ও বাস্তব বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ হতে হয়। ভিতীয়ত সম্মেলনের উত্যোক্তাদের দেশবাাপী নিয়মিত বিরুদ্ধ প্রচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তাকে খণ্ডন করতে হয়েছে। এই প্রচারকার্যে সবচেয়ে বিশায়কর ও বেদনাদায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে বামপদ্বীদের ( অথবা ভ্রো বামপদ্বীদের ) একটা অংশ থোলাথুলিভাবে এই সম্মেলনের নিন্দা করে এবং অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্ম আপ্রাণ প্রয়াস করে। প্রকৃতপক্ষে করেক মাস ধরে উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠছে, কিছুসংখ্যক বামপদ্বী দক্ষিণপদ্বীদের তাঁবেদারের ভূমিকা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে, তবে এরকম ঘটনা ইতিহাসে নতুন নয়। মামুষের বেঁচে পাকা মানেই শেখা, এবং যত বেশিদিন সে বাঁচে ততই সে বুঝতে পারে—ইতিহাস বারে বারে কিরে কিরে আসে—স্থবিদিত এই প্রবচনটি কত সত্য।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ষারা তল্পিবাহক তারা যুক্তি দেখাচ্ছে, কংগ্রেসই তো বৃহত্তম আপসবিরোধী সম্মেলন, অতএব এইপ্রকার একটা সম্মেলন অনাবশ্রুক। পাটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শেষ বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় আমাদের সামনে তা তুলে ধরে দেখানো হচ্ছে যে কংগ্রেস আপসবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে। এই ধরনের যুক্তির সারল্যকে তারিক না করে পারা যায় না, কিন্তু যারা রাজনীতিজ্ঞ, যারা রাজনৈতিক কর্মী তাদের এতটা সরল হওয়া কি শোভন ও সঙ্গত ?

পাটনা প্রস্তাবের সবটা, বিশেষ করে তার শেষের অংশটুকু তালো করে পড়ে দেখলে বৃষতে দেরি হয় না যে তাতে এমন অনেক ফাঁক আছে যা প্রস্তাবটির স্বকীয় গুরুষকে হ্রাস করেছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যুৎ আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। আইন অমাত্মের উপর মহাত্মাজীর পরবর্তী দীর্ঘ মন্তব্য থেকে কোনক্রমেই আমরা আশ্বস্ত হই না যে, সংগ্রামের পর্ব শুরু হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে গত দেড় বছর ধরে আমাদের কাছে যা বিক্রাম্ভি ও মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা এই যে, একদিকে যেমন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা গরম গরম প্রস্তাব গ্রহণ করছেন এবং অক্সরপ বিবৃতি প্রকাশ করছেন, তেমনই একই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বা দক্ষিণপন্থী অক্স নেতার। এমন মন্তব্য ও বির্বৃতি দান করছেন যাতে সাধারণের মনে একেবারে ভিন্ন ধারণার স্পৃষ্টি হচ্ছে। এর পরেও বিতৃত্বের প্রশ্ন থেকে যায়, পাটনা প্রস্তাব কি একান্তই গৃহীত হত, যদি গত ছ মাদ ধরে বামপন্থীরা দমানে চাপ দিয়ে না যেত ?

সাম্রাজ্যবাদের দক্ষে আপদের সর্বপ্রকার আলোচনার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে স্পষ্ট ও দ্বার্থহীন ভাষায় এই ঘোষণা শোনবার জন্ম দারা দেশ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু এই ঘোষণা কি আদন্ধ ? যদি তাই হয়, কবে ?

কমরেডগণ, যারা জাহির করছে যে কংগ্রেসই বৃহত্তম আপদ-বিরোধী সম্মেলন সম্ভবত তাদের স্মৃতিলোপ হয়েছে, অত এব তাদের মনে আবার পূর্বস্থৃতি জাগিয়ে তোলা দরকার। তারা কি ভূলে গেছে, যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনমাত্র না বোধ করে সিমলায় গিয়ে মহামহিম বড়লাটকে জানিয়ে এলেন যে, যুদ্ধচালনার ব্যাপারে তিনি গ্রেট-ব্রিটেনকে বিনাশর্ভে সাহাযাদানের পক্ষপাতী ? তারা কি এটুকু বোঝে না, যেহেতু মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একচ্ছত্র ডিক্টেটর, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের স্থূপুর প্রসারী তাৎপর্য আছে ? তারা কি ভুলে গেছে, যুক্ক বাধবার পর থেকে, কংগ্রেম ওয়ার্কিং কমিটি আমল প্রশ্নটি—যথা পূর্ণ স্বরাজের জন্ম আমাদের দাবির প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়ে ভূয়ো কনস্টিটিউ-য়েন্ট এসেম্ব্রির দাবিকে সামনে তুলে ধরেছে ? তারা কি ভুলে গেছে, প্রধান প্রধান কিছু দক্ষিণপন্থী নেতা, তাদের মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও আছেন, কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রির প্রকৃত রূপটিকে ক্রমাগত ছোট করে চলেছে এবং তারা এতদূর পর্যন্ত গেছে যে, তাদের দাধের কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রি নির্বাচন করার ভিত্তি হিসেবে আইন পরিষদের বর্তমান ভোটাধিকারকে এবং পৃথক নির্বাচকমগুলীকেও তারা মেনে নিঙে রাজী ? তারা কি ভূলে গেছে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির. পদত্যাগের পর থেকে কিছু কিছু কংগ্রেসী মন্ত্রী সরকারী ক্ষমভাষ্ট পুনর্ধিষ্ঠিত হ্বার জন্য অত্যধিক আগ্রহ দেখাচ্ছে ? ইংরেজ সরকারেক সক্ষে আপদের ব্যাপারে মহান্ধা গান্ধী গত ছ মাস ধরে যে একই-রকম মনোভাব পোষণ করে চলেছেন, তা কি তারা লক্ষ্য করছে না ?
এবং তারা কি জানে না, গরম গরম কথার আড়ালে আপদের জ্ঞাক্ষাবার্তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

আমাদের হুর্ভাগা, ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের কথার উপর আর কোন গুরুত্ব দিছে না, এবং তাদের ধারণা হয়েছে, কংগ্রেস সদস্যরা মুথে বাই বলুক না, শেষ পর্যস্ত তারা লড়াইয়ে নামবে না। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রস্তাব ও বিবৃতির অভাব হয়নি। কংগ্রেস গুয়াকিং কমিটির কিছু কিছু সদস্ত মনে করে, সারা ছনিয়ায় এই সব প্রস্তাবের প্রভাব পড়েছে। সারা ছনিয়ায় তাদের প্রভাব পড়ুক বা নাই পড়ুক, ইংরেজদের উপর যে কোনই প্রভাব পড়েনি, এ কথা ঠিক। ইংরেজ জাতি আসলে বাস্তব্যাদী। গত ছ মাস আমরা তাদের শুনিয়েছি কেবল কথা আর কথা এবং আমরাও আছিকালের সেই জবাব শুনেছি যে, যতদিন হিন্দু-মুসলিম সমস্তা অমীমাংগিত থাকবে ততদিন পূর্ণ স্বরাজ চিস্তাতীত।

গত সেপ্টেম্বর থেকে ভারত এক অস্বাভাবিক সন্ধটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই সময়ে মানুষের মনে নানারকম দ্বিধা ও সংশয় জ্বাগছে। প্রথমে পড়ন হল নেভাদেরই, যে নৈভিক অবঃপভনের দিকে ভারা পা বাড়িয়েছে, তা মহামারীর মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের যদি এই পচন রোধ করতে হয় ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়ভার সঙ্গে প্রচেষ্টা চালাভে হবে। এই প্রয়াসকে যদি সভ্যিই সার্থক করে তুলভে চাই, ভাহলে আমাদের কার্যকলাপের লক্ষ্য হওয়া উচিড সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক না রাথভে যারা দৃঢ়প্রভিজ্ঞ ভাদের নিয়ে সর্বভারতীয় এক সম্মেলন আহ্বান করা।

আমরা বে সন্ধটের মধ্যে দিয়ে চলেছি, ভারতের ইতিহাসে তা বিরল হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তা মোঁটেই নতুন নয়। সাধারণত কালান্তরের সময় এইরকম সন্ধট দেখা দেয়। ভারতে আমরা গভারু একটা যুগের উপর যবনিকাপাত করছি, সেইসঙ্গে নতুন যুগের অরুণোদয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সামাজ্যবাদের যুগ শেষ হয়ে আসছে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের যুগ আমাদের সামনে আসন্ত্র। তাই ভারত আজ ইতিহাসের এক পথসন্ধিতে দাঁড়িরে আছে। ছনিয়ার আসন্ত্র উত্তরাধিকারে, আমরা যদি ইচ্ছা করি, আমরাও অংশভাগী হতে পারি।

পুরনো কাঠামোটা যখন নিজের ভারে ভেঙে পড়ছে এবং পুরনোর ভগ্নন্থপ থেকে যখন নতুনের আবির্ভাব এখনও হয়নি, তখন লোকেরা যে বিভ্রান্ত হবে এতে আশ্চর্ষ হবার কিছু নেই। তবে অনিশ্চয়ভার এই হঃসময়ে আমরা যেন আমাদের উপর, দেশবাসীর উপর, মানব-জাতির উপর আমাদের বিশ্বাস না হারাই। বিশ্বাস হারানো হবে নিদারুল এক সর্বনাশ।

এইরকম দক্ষটের মধোই হয় জাতির নেতৃত্বের চূড়াস্ত পরীক্ষা।
বর্তমান দক্ষটে আমাদের নেতৃত্বের যাচাই হয়ে গেছে। প্রভাগাবশত দেই
নেতৃত্ব আশান্তরূপ হতে পারেনি। কেবলমাত্র তার ব্যর্থতার কারণগুলি
বিশ্লেষণ করে এবং দর্বদমক্ষে তুলে ধরেই আমরা ইভিহাদের শিক্ষা
লাভ করতে পারি এবং আমাদের ভবিষ্যুং কর্মপ্রয়াদ ও অবদানের
ভিত্তি স্থাপন করতে পারি। কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষণ ও দোযোদ্ঘাটন
সংশ্লিষ্ট দ্বার কাছেই বেদনাদায়ক হবে, যদিও তা যাতে না হয় তারও
উপায় আছে।

এখানে আমি মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে অক্সান্ত দেশে অক্সান্ত যুগে অনুরূপ সক্ষটের সঙ্গে সাদৃত্য দেখাতে চাই। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যখন অক্টোবর বিপ্লব শুরু হল, বিপ্লবকে কীভাবে পরিচালিভ করতে হবে সে বিষয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বলশেভিকদের অধিকাংশই তখন অন্তান্ত পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনের কথা ভাবছে। একমাত্র লেনিন সর্বপ্রকার কোয়ালিশনকে নস্তাৎ করে আওয়াজ তুসলেন—"সমস্ত শিক্তি সোভিয়েভকে দিতে হবে।" ছিথা-সন্দেহ-ভরা এই সময়ে লেনিনের সময়োচিভ নেতৃত্ব না পেলে কে বলভে পারে ক্লশ ইভিছাসের মোড় কোন্ দিকে ঘুরত ? লেনিনের অভ্রান্ত স্বজ্ঞান (বা প্রজ্ঞা) যা চূড়াস্তজ্ঞাবে ভবিষ্যুৎকে প্রভাক্ষ করতে পেরেছিল, রাশিয়াকে এমন এক বিপর্বয় ও সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিল যা কিছুদিন আগে স্পেনকে কর্বলিত করেছে।

এবারে বিপরীত এক দৃষ্টাস্ত নেওয়া যাক। ১৯২২ সালের ইটালী ছিল সব দিক থেকে সমাজতন্ত্রের জক্ত পুরোপুরি প্রস্তুত। তার একমাত্র প্রয়োজন ছিল ইটালীয় এক লেনিনের। কিন্তু লয় পার হয়ে গেল, সে লোক এল না, সোম্ভালিস্টদের হাত থেকে স্থযোগ চলে গেল। ক্যাসিস্ট নেতা বেনিটো মুসোলিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থযোগ কাজে লাগাল। তার রোম যাত্রা এবং ক্ষমতা দখলের ফলে ইটালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ এক ভিন্ন খাতে চলে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ইটালী সোম্ভালিস্ট না হয়ে ক্যাসিস্টে পরিণত হল। ইটালীর নেতারা ছিলা ও সন্দেহের কবলে পড়েছিল এবং সেই কারণে তারা ব্যর্থও হল। মুসোলিনির একটা মস্ত গুণ ছিল, তা শুধু তাকে রক্ষাই করেনি, তাকে জয়গৌরবও এনে দিয়েছে। সে তার নিজের মনকে জানত এবং কাজে এগতে সে ভয় পেত না। নেতৃবের সার কথাই এই।

আজ আমাদের নেতারা ইতন্তত করছে এবং তাদের বিধাসংশয় বামপছীদেরও একটা অংশকে নীতিত্রই করেছে। "একতা", "জাতীয় ক্রন্ট", "নিয়মপৃথালা"—এইগুলি দস্তা শ্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাস্তবের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই। এই সব চিন্তাকর্যক শ্লোগানে আচ্ছন্ন হয়ে মনে হয় তারা ভূলেই গেছে যে এই সময়ে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা দৃঢ়, আপসহীন একটা নীতি, যে নীতি আমাদের জাতীয় সংগ্রামের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে যা কিছু আমাদের শক্তি যোগাবে তাই আমাদের সমাদরযোগ্য। যা কিছু আমাদের ক্রন্তা করবে, তাই পরিভ্যাজ্য। যে একতা আমাদের দক্ষিণপত্নী রাজনীতিজ্ঞদের ছত্রছায়ায় বন্দী করে রাথে সে একতা কোনক্রমেই কল্যাণকর নয়। যে কোন অবস্থায় যে কোন শর্ভে যদি একতা কাম্য হয়, তাহলে ভো আমরা কংগ্রেদকে লিবারেল কেডালেনের সঙ্গেও ঐক্যম্বত্রে আবদ্ধ হতে বলতে পারি।

বর্তমান সঙ্কটে অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এষাবং যারা বামপন্থী বলে পরিগণিত হত তাদের দলে ভাঙন। আসর ভবিশ্বতে হবে ভারতের বামপন্থার অগ্নিপরীক্ষা। যাদের মধ্যে যোগ্যভার অভাব দেখা যাবে তাদের ভূয়ো বামপন্থী স্বরূপ অচিরেই সবার সামনে প্রকাশ পাবে। করওয়ার্ড রক-এর সদস্যদেরও তাদের কর্মে ও আচরণে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তারা সত্যিই অগ্রগামী ও সচল। এমনও হতে পারে, আসর অগ্নিপরীক্ষায় যারা মার্কামারা দক্ষিণপন্থী তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাচ্চা বামপন্থী—তার মানে কর্ম-ক্ষেত্রে বামপন্থী—হয়ে উঠতে পারে।

বামপন্থা বা বামবাদ বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে এখানে ছ-একটা কথা বলা দরকার। বর্তমান কাল আমাদের আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পর্ব। এই কালে আমাদের প্রধান কর্তব্য সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানো এবং ভারতের জনগণের জন্ম জাতীয় স্বাধীনভা অজন। স্বাধীনভা আসবার পর জাতীয় পুনর্গঠনের যুগ শুরু হবে এবং সেই পর্ব হবে আমাদের আন্দোলনের সোম্যালিস্ট বা সমাজভান্ত্রিক পর্ব। আমাদের আন্দোলনের বর্তমান পর্বে ভারাই বামপন্থী বলে গণ্য হবে যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপদহীন লড়াই চালিয়ে যাবে। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইতস্তত করবে, দ্বিধাগ্রস্ত হবে—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার মনোভাব যাদের মধ্যে দেখা যাবে—ভারা কোনক্রমেই বামপন্থী হতে পারে না। আমাদের আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে, বামপন্থী ও সমাজবাদ হবে সমার্থক—কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে 'বামপন্থী' ও 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী' শব্দ ছটি একই অর্থবোধক হওয়া উচিত।

এই মৃহূর্তের সমস্থা—"ভারত কি এখনও দক্ষিণপন্থীদের আয়ত্তাধীনে থাকবে, না, তা চূড়াস্তভাবে বামপন্থা গ্রহণ করবে ?" এর জবাব একমাত্র বামপন্থীরাই দিতে পারে। তারা যদি সমস্ত বাধাবিপত্তি, বিপদ অগ্রাহ্ম করে সামাজাবাদের সঙ্গে সংগ্রামে দৃঢ় ও

আপদহীন নীতি গ্রহণ করে, ভাহলেই বামপন্থীরা নতুন ইতিহাস রচনা করবে এবং ভারত বামপন্থা গ্রহণ করবে।

যারা এখনও আপদের কথা ভাবছে, তাদের কাছে আয়ার্লাণ্ডের দাম্প্রতিক ইতিহাস এবং ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তির পরিণতি অত্যস্ত শিক্ষাপ্রদ এক মোহমূলগর।

সাম্রাজ্ঞাবাদের দক্ষে আপসের অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রাম অচিরেই জনগণের মধ্যে অন্তর্গাতী গৃহযুদ্ধে পর্যবসিত হবে। এই অবস্থা কি কোন দিক থেকে কাম্য ?

এদেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে ভারতের বামপদ্মীদের ভবিষ্যুতে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে না, সাম্রাজ্যবাদের নবজাত ভারতীয় শাগরেদদের সঙ্গেও তাদের লড়তে হবে। এর অবশ্যস্তাবী অর্থ দাঁড়াবে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে।

সময়ের পুরো স্থাগে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, বিলম্ব হবার আগে আমাদের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। স্বামী সহজ্ঞানন্দ সরস্বতী তৃর্ধনিনাদে সবাইকে ডাক দিয়েছেন। আমাদের যত শক্তি ও সাহস আছে সব নিয়ে তাঁর ডাকে যেন আমরা সাড়া দিই। এই সম্মেলন থেকে সাম্রাজ্ঞাবাদের কাছে ও তার ভারতীয় মিত্রদের কাছে আমাদের সাবধানবাণী পাঠাতে হবে। এই সম্মেলনের সাক্ষ্যের অর্থ হবে সাম্রাজ্ঞাবাদের সঙ্গে আপসের অবসান।

আমাদের বিদায় নেবার আগে এই সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবে রূপাস্তরিত করার জন্ম এবং সাফ্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাবার জন্ম স্থায়ী একটা সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রত্যেকে এখন বুঝতে পারছে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বদি জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার জন্ম ভাক না দের, অন্মের ভাক দিতে হবে। অভএব সব দিক বিবেচনা করে এই সম্মেলনের পশ্চে এই দায়িত্ব পালন করার জন্ম—এই সক্ষটের সময় ওয়ার্কিং কমিটি যদি

আমাদের নিরাশ করে, সেই কথা ভেবেও স্থায়ী একটি সংগঠন গড়া দরকার। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, এই সম্মেলনের আলোচনা জাতিগভভাবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগ্রাম ও কাজ চালিয়ে যাবার ভূমিকা হবে।

। इन्किमान बिन्नानान ।

# বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা

৩০শে মার্চ, ১৯৪০, 'করওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

গত বছর শেষের দিকে কলিকাতায় হিন্দুমহাসভার নিথিল ভারত বার্ষিক সম্মেলন অমুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দিক থেকে তা বিরাট সাফলা অর্জন করে এবং মহাসভার নেতারা তাতে খুবই খুশি হন। তাঁরা আশা করতে শুরু করেন তাঁদের সংগঠন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। সেই সময়ে কানাঘুষা শোনা গিয়েছিল যে সম্মেলনটা আসলে ছিল কলিকাতার আসম পৌরনির্বাচনের প্রস্তুতিমাত্র। পরবর্তী ঘটনাবলী এই সংবাদকে মিধ্যা প্রতিপন্ন করেনি।

কলিকাতা উন্নয়নের ও পৌরকল্যাণের পোষকতা করার জ্ঞ এবং নির্বাচন নিয়ে অকারণ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ এড়াবার জ্বন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা ভাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি মার্কত একটা বোঝাপড়ায় পৌছয়। বোঝাপড়ার শর্ভগুলি যথারীতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বোঝাপড়ার ভিত্তি ছিল এই যে, নির্বাচন পরিচালিত হবে সম্মিলিত কংগ্রেম করপোরেশন নির্বাচনী বোডের নামে এবং যারাই নির্বাচিত হবে তারা কংগ্রেস মিউনিসিপাল আদোসিয়েশনে যোগদান করবে। কংগ্রেস করপোরেশন নির্বাচনী বোর্ড হিন্দুমহাসভার ছঙ্কনকে বোর্ডের সদস্যভুক্ত করবে এবং থে কমিটি প্রার্থী নির্বাচন করবে তাতে উভয় সংগঠন থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। কিন্তু হিন্দুমহাসভা পুথকভাবে নির্বাচন পরিচালন করবে না। ডেমনি করপোরেশনে পৃথকভাবে হিন্দুমহাসভা রক্ও থাকবে না। ভবিষ্যুতে করপোরেশনে যদি কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ দেখা দেয়, কংগ্রেদ মিউনিদিপাল অ্যাসোদিয়েশন ভাকে পার্টিগড প্রশ্ন বলে গণ্য করবে না এবং সেক্ষেত্রে সদস্তদের নিজেদের ইচ্ছাম্ছ ভোট দেবার স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

উল্লিখিত চুক্তি বেশীদিন টেকেনি। প্রার্থী নির্বাচন নিয়েই মত-পার্থক্য দেখা দেয় এবং চুক্তি বাতিল করে দিতে হয়।

হিন্দুমহাসভার সঙ্গে উপরোক্ত বোঝাপড়ার আগে, নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহী সব সংগঠনের কাছে, বিশেষতঃ হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লীগের কাছে, আমি প্রকাশ্যে আবেদন জানাই, যাতে তাঁরা, অক্যান্ত প্রশ্নে যদি মতবিরোধ থেকে থাকে তৎসত্ত্বেও, পৌরক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। এই সুত্রে কয়েকটি সংগঠনের কাছে আমি চিঠিও পাঠাই। যথন উল্লিখিতভাবে হিন্দুমহাসভা সাড়া দেয় আমরা স্বভাবভ আনন্দিত হই।

পরিছিতি অনুধাবন করে আমরা যা বুঝেছিলাম তা এই যে, দাময়িক চুক্তি সম্ভব, যেহেতু হিন্দুমহাসভায় জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন লোকেরা আছে। চুক্তি টিকল না, তার কারণ হিন্দু-মহাসভায় যারা গোঁড়া সাম্প্রদায়িক, যারা বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে থে-কোনপ্রকার বোঝাপড়ার বিরোধী, শেষ পর্যন্ত তারাই দলে ভারি হয়ে উঠল।

পৌর ব্যাপারে হিন্দুমহাসভার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হয়েছে বলে দেশময় আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়েছে। এই প্রচারের আনেকটাই ত্বরভিদন্ধি থেকে, কিছুটা ভুল বোঝার দরুন। আমরা দূঢ়নিশ্চিত যে, বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কোন ক্রটি ছিল না এবং তা ছিল কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বোঝাপড়া অরুষায়ী ২খানিয়মে যদি কাল্ল হত, জাতীয়তার নীতিই জয়ী হত, সাম্প্রদায়িকতার নীতি নয়। হুর্ভাগাবশত কিছু কিছু রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দালালের কাছে আমরা সবদাই চক্ষুশ্ল এবং যে কোন স্ত্রে আমাদের হ'কথা শোনাতে পারলে তারা ছাড়ে না। দেরিতে হলেও একথা আমরা জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, যে-ভিত্তিতে আমরা হিন্দুমহান্ডার সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়ায় এসেছিলাম সেই ভিত্তিতে অক্ত যে কোন সংগঠনের সঙ্গে অরুরূপ বোঝাপড়ায় আসা যেতে পারত।

শাম্প্রতিক সংশোধনী বিলের কল নতুন ক্লিকাভা মিউনিসিপাল

আইন এবং সেই আইন অমুযায়ী সন্ত নির্বাচন অমুষ্টিও হয়েছে।
এই আইন কলিকাতার পক্ষে এমন এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি
করেছে যা বিপদসঙ্কুল। করপোরেশনের হিন্দু ও মুসলিম ভারতীয়
সদস্তরা যদি একতাবদ্ধ না হন তাহলে করপোরেশন ইংরেজদের হাডে
চলে যাবে। কয়েকজন মাত্র ইংরেজ করপোরেশনে আধিপত্য করডে
শুক্ত করবে, বাংলার আইনসভায় যেমন তারা করে চলেছে।

কংগ্রেস নীতির প্রতি অমুগত থেকে পৌর ব্যাপারে হিন্দুমহাসভার সহযোগিতা লাভ করে যাতে এই বিপদ এড়ানো যায় আমরা তার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা বার্থ হয়েছি। উপরক্ত হিন্দুমহাসভার কোন কোন নেতা যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বথেষ্ট শ্রহ্মার পাত্র ছিলেন, তাঁরা এবং হিন্দুমহাসভার কিছু কিছু কর্মী নির্বাচন উপলক্ষে। যে সকল কৃটকোশল অবলম্বন করেন তাতে আমরা বেদনা ও ছংখ-বোধ করেছি। হিন্দুমহাসভার নির্বাচনছন্দ্র অনাবিল ছিল মা।

এর চেয়েও বড় কথা, হিন্দুমহাসভা প্রার্থীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা কংগ্রেস মিউনিসিপাল আাসোসিয়েশনকে ভাঙবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে মনোনীত ও ইংরেজ কাউলিলারদের সহযোগিতায় তারা করপোরেশনের ইউনাইটেড পার্টিও গঠন করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন পুননির্বাচিত হয়। তবিয়তে তাদের আচরণ কিরকম হবে সহজেই অনুমান করা যায়। ইংরেজ আধিপত্যের হাড থেকে করপোরেশনকে রক্ষা করার চেয়ে কংগ্রেসকে নিপাত করার ইচ্ছাই যে হিন্দুমহাসভার প্রবল ছিল, তারা তার প্রমাণ দিয়েছে।

এখনও আমাদের জানতে বাকি আছে করপোরেশনে আর কোন ভারতীয় দল আছে কিনা যারা কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করার চেমে ব্রিটিশ আধিপত্যকে প্রতিরোধ করতে অধিকতর আগ্রহী।

হিন্দুমহাসভার উল্লিখিত কাজ তার ইতিহাসের এক নতুন পর্বের সূচনা করছে। তা এক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে এবং বাংলাদেশের, অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের যে হিন্দুরা এ দেশের জাতীয়তা-বাদের সেক্লণ্ড তাদের, রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে। যথার্থ হিন্দুমহাসভার সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ কোন বিরোধ নেই।
কিন্তু রাজনৈতিক যে হিন্দুমহাসভা কংগ্রেসকে বাংলার জনজীবনের
ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করতে প্রয়াসী এবং সেই উদ্দেশ্যে এরই মধ্যে
আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে, তার সঙ্গে লড়াই অবশাস্থাবী।
সে-লড়াই সবে শুরু হয়েছে।

#### রামগড়ের আহ্বান

৬ই এপ্রিল, ১৯৪০, 'ফরওয়ার্চ ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীর।

গত ১৯শে ও২০শে মার্চ রামগড়ে যথন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল তথন সেথানে অনুষ্ঠিত নিথিল ভারত আপস-বিরোধী সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে আমরা ভা গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সদস্তদের প্রচণ্ড বিরোধিতা উপেক্ষা করে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্ম তারা নানা প্রকার নির্লজ্ঞ উপায় অবলম্বন করে। সে সব সত্তেও সম্মেলন সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। জনসমাবেশই শুধু অভূতপূর্ব হয়নি—তা কংগ্রেসের জনসমাবেশকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল,—এই সম্মেলন দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে সমাগত যথার্থ সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের অত্যাবশ্যক এক মিলনমঞ্চের চাহিদাও মিটিয়েছিল।

২০শে মার্চ রামগড় আপদবিরোধী সম্মেলনে প্রধান যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার আলোচা বিষয় ছিল আমাদের জাতীয় সংগ্রাম। প্রস্তাবটি দারুল হর্ষধ্বনি ও প্রচণ্ড উৎসাহের মধ্যে সর্বদম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যে মুহুর্তে ঘোষণা করা হল যে, প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে, অমনি শিঙাধ্বনি বেজে উঠল এবং আনন্দ ও পবিত্র উদ্দীপনায় আত্মহারা এক লক্ষ লোক আদন ছেড়ে লাফিয়ে দাড়াল। এ এমনই এক দৃশ্য যা মানুষ একবার দেখলে কখনও ভুলবে না।

রামগড় থেকে আহ্বান এল এবং আমরা যারা সম্মেলনে সেখানে উপস্থিত ছিলাম, প্রত্যেকে সাড়া দিলাম। আমাদের সংগ্রাম ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এখন সমগ্র জ্ঞাতির সেই সংগ্রামের সামিল হওয়া বাকি।

৬ই এপ্রিল বাংসরিক জাতীয় সপ্তাহ পালন শুরু হবে। ভারভবর্ষের সাম্প্রতিক ইডিহাসে ওই সপ্তাহ অবমাননার সপ্তাহ, কারণ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের অমৃতসরে [এই সপ্তাহেই] জ্বালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। পরাধীন জ্বাতির আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধ জ্বাগ্রত করার জ্ব্যু তাদের অবমাননার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রায়শই প্রয়োজন।

এই বংসর জাতীয় সপ্তাহের অভ্তগূর্ব এক তাৎপর্য আছে, যেহেত্ আপসবিরোধী সম্মেলন নির্দেশ দিয়েছে যে, ৬ই এপ্রিল যেন সমস্ত স্থানীয় সংগ্রাম তীব্রতর করা হয় এবং সমগ্র ভারতের ভিত্তিতে সর্ব-ভারতীয় ফ্রন্টে এক সংগ্রাম শুরু করা হয়। নতুন জীবন ওঅফুপ্রেরণায় কম্পিত হাদয় নিয়ে আজ আমরা জাতীয় সপ্তাহের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আছি।

যারা অতল গিরিপ্রপাতের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে তাদের ভবিষ্যতে কী আছে? তারা কি স্বরাজ অর্জন করতে পারবে, না, গারবে না? তারা কি বাইরের শক্রদের এবং দক্ষিণের ও বামের ধরের পেচকদের পর্যুদস্ত করতে পারবে?

স্বরাজ তারা অর্জন করতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু একটি বিষয় স্থানিশ্চিত। আর সবাই যথন নিরাশ করেছে তারা যে তথন তাদের কর্তব্য পালন করেছে এই আত্মপ্রসাদ তাদের থাকবে। দেশে ও বিদেশে তারা ভারতীয় জাতির সম্মানকে তুলে ধরবে। এর চেয়েও বড় কথা, তারা এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ভবিশ্বং স্থানিশ্চত করবে। এক আঘাতে স্বাধীনতা অর্জন করা যাক বা না যাক, দক্ষিণপন্থা চিরতরে সমাধিস্থ হবে এবং ভারতের মাটিতে বামপন্থা দৃঢ়মূল শিকড় বিস্তার করবে।

রণশিঙা ধ্বনিত হয়েছে। পাশার দান চালা হয়ে গেছে। এইক্ষণে আর ছিধা নয়। আমাদের ক্রমাগত বেগে এগিয়ে যেতে হবে। অনাগত ভবিষ্তাৎ থেকে উদ্ভূত হবে সেই আলোক যা আমাদের বহু যুগের আকাক্রাকে পূরণ করবে, যা এনে দেবে স্বাধীনতা ও সাম্য; শান্তি ও অয়; এবং সবার উপরে পরমানন্দের অমৃতকলস।

#### যাত্রা হলো শুরু

১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০-এর 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ <del>স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়</del>।

রাজনৈতিক অচলাবস্থার এবার অবসান হয়েছে। রামগড়ের আহ্বানের ফল কলেছে। সেথানে যে রণভেরী বেজেছিল তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং জীবস্ত জনতা সেই তাকে অস্তর থেকে দাড়া দিয়েছে। গত সপ্তাহের প্রতিদিনকার কাগজ পড়ে আনন্দের শিহরন জাগে। আমরা আর বসে বসে ভাবনার জট পাকাচ্ছি না বা সমালোচনা করছি না। অস্তহীন বাগবিতপ্তায় আর আমরা নিরত নেই, নিরত নেই স্থানীয় সংগ্রাম বনাম জাতীয় সংগ্রামের উপর চুলচেরা যুক্তিতর্কে। আমরা এখন যাত্রারত। অক্রে অন্নপূর্ণাইয়া, বোম্বাইয়ে সেনাপতি বাপত এবং প্রাক্তন দিভিলিয়ান কামাধ, মহারাট্রে কিষাণ নেতা ভুদ্কুটে, মাজাজে অধ্যাপক রঙ্গ, আসরাফুন্দীন চৌধুরী এবং সত্যরঞ্জন বন্ধী যথাক্রমে বাংলার কংগ্রেসের এবং বাংলার করওয়ার্ড রক-এর সেক্রেটারি এবং আরও অনেক কমরেড যাদের অধিকাংশ করওয়ার্ড রক ও কিষাণ সভার সঙ্গে যুক্ত—বর্তমানে কারাক্রন। প্রথম দলে তারা গেছেন, গৌরবের জয়মাল্য তাঁদেরই প্রাপ্য। তারা শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী।

এখন সমস্তা, আমাদের করণীয় কী ? ১৯৩০ সালে ভারতের বুকে যখন বিপ্লবের আগুন জলছে তখন উগ্রপন্থী বলে পরিচিত একদল ধড়িনাজ কংগ্রেসীরা প্রতিবিপ্লবী এই কারণ দেখিয়ে আন্দোলন থেকে দ্রে সরে রইল এবং তাতে যোগ দিতে রাজী হল না। যে সকল নারী পুরুষ বিদেশীদের 'আইন শৃঙ্খলা' অমাস্ত করছিল, কারাবাসের কন্ত নির্ভায়ে স্বীকার করছিল এবং পুলিসের বেটন চার্জের সম্মুখীন হচ্ছিল তাদের প্রতিবিপ্লবী বলা এমন কি সরলবিশ্বাসী ভাবতীয়দের কাছেও একট্ বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। আন্দোলন উত্তরোত্তর শক্তি অর্জন করে বেড়ে চলল এবং এদেশের অ্যাণিত জনভাকে অমুপ্রাণিত করল এবং বিপ্লবী জনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একা হয়ে রইল এই বামপন্থীরা।

আজ সেই উগ্রপন্থীরা একই রকম পরিস্থিতিতে রয়েছে। কেজাবী বিপ্লবী ও মতান্ধ রাজনীতিজ্ঞ হলে ঠিক যেমন হয়, সেইমত তারা যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই নীতিতে চললে তারা নিজেদেরই পায়ে কুডুল মারবে, আর কারও তাতে ক্ষতি হবে না। তারা যতই মুখ কেরাক, যদি বাধাও দেয়, তব্ও যাত্রীদলের পথবাত্রা অবিরাম চলবে। এখন কাজ করার সময়—কথানকাটাকাটি বা শব্দের অর্থ নিয়ে চুলচেরা বিচারের সময় এখন নয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে খবর এসে পৌছচ্ছে তাতে দেখা যায় সর্বত্রই আমাদের করণীয় কাজ নিরস্কুশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কয়েক জায়গায় গান্ধীবাদীরা আমাদের কাজ পণ্ড করার জন্ম কংগ্রেস সোস্থালিস্ট ও স্থাশনাল ফ্রন্টওয়ালাদের সঙ্গৈ হাত মেলায়, কিন্তু তার ফলে তাদের লাভ হয়েছে চরম ব্যর্থতা। জনতা যে আমাদের সপক্ষে এ-বিষয়ে আজ কোনই সন্দেহ নেই।

স্থাশনাল ফ্রন্ট দল যে জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিতে এগিয়ে আসছে
না—এ কি ভাগোর পরিহাস নয় ? তারা তো অস্ততপক্ষে স্থানীয়
সংগ্রামগুলি তীব্রতর করতে এবং তার প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে
এগিয়ে আসতে পারত; অন্সেরা, যেমন কিষাণ সভা ও করওয়ার্ড ব্লক,
না হয় তাদের খুশিমত কাজ করে যেত। কিন্তু তাদের বর্তমান নীতি
মনে হয় অনেকটা 'নিজেওকরব না, অপরকেও করতে দেব না' নীতি।
তারা নিজেরাও সংগ্রামে যোগ দেবে না, অপরকেও যোগ দিতে দেবে
না। ১৯৩০ সালে যারা জাতীয় সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল তাদের প্রতিবিপ্লবী বলে ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল; আজ তাদের একতার বিঘাতক
বলে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের এখনও এইটুকু জানতে বাকি
আছে যে, সেই একতাই যথার্থ ও অভীন্সিত একতা যে একতা এগিয়ে
নিয়ে নায় কর্ম ও সংগ্রামের দিকে। যে একতা কর্মকে নিক্রন্তম করে
তা অর্থহীন ও অসার্থক এবং সেই একতাকে বলা যেতে পারে সমাধিক্ষেত্রের একতা।

সময় যত অভিবাহিত হচ্ছে, উত্তেজনা ও উৎসাহ তত বেড়ে

চলেছে। আমাদের অভীষ্টলাভে যেন সহায়তা করার জক্মই সরকার প্রথমদিন আঘাত হেনেছে, আবার শেষের দিনেও হেনেছে। যতবার তারা আঘাত হানবে, যত জোরে তারা আঘাত করবে, ততই বলিষ্ঠ হবে প্রতিক্রিয়া, তত বেশি জ্বাগবে সাড়া। সে দিন চলে গেছে যখন নিপীড়ন করে মামুষকে দাবিয়ে রাখা যায়।

আমরা বথন এগিয়ে যাব, আরও অনেকে আমাদের অনুসরণ করবে, হয়ত বা কিছুটা মহুরভাবে। দক্ষিণপন্থীরা সভ্যাগ্রহ কমিটি, যুদ্ধ কাউন্সিল এবং এরকম কত কী গঠন করছে এবং নেভারা সার্ট-প্যান্ট পরে কুচকাওয়াঙ্গ করছে। ভাল কথা। কিন্তু কতদিন এই মুখপাত চলবে ? আসল নাটক কবে শুক্ত হবে ? যদি ভা রামগড়ে শুক্ত হত আমরা ভাহলে দক্ষিণপন্থীদের অনুগামী হভাম, অগ্রগামী হভাম না। কিন্তু ভাগ্যবিধাতার নির্দেশ আমাদের বাধ্য করেছে সংগ্রামের স্ফটীমুখ হতে, বাধ্য করেছে জাতীয় সেনার অগ্রবাহিনী হতে। এই ভূমিকা যে কোন ব্যক্তির জীবন সার্থক করে এবং তা পালন করার জন্ম কোন ভ্যাগই তেমন বড় নয়।

বাজুক দামামা, বাজুক তূর্ধ। যৌবনদৃপ্ত বক্ষে আসুক জীবনের জোরার, আনন্দে রক্ত নেচে উঠুক। মুক্তির লগ্ন সমাগত—আমাদের কেবল কর্তব্য করতে হবে এবং মূল্য দিতে হবে। বহুযুগের নিজা ত্যাগ করে ভারত জেগে উঠেছে—এ ভারত পুনর্জাত, পুনর্মঞ্জীবিত। ভারত-মাতার পুত্রক্যারা মহান যুদ্ধে লড়াই করতে চলেছে। যথাসাধ্য সাহায্য ও সহায়ুভূতি নিয়ে সকলে যোগ দিক।

চরম পরীক্ষা এখন চলেছে। কে খাঁটি, কে মেকী, এবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আলাদা হয়ে যাচ্ছে বামপন্থীদের থেকে দক্ষিণপন্থীরা। এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে বামপন্থা জয়ী হয়ে বেরিয়ে আদবে। দক্ষিণ-পন্থাকে ত্যাগ করা মানে মধ্যপন্থা, প্রতিক্রিয়া ও সাপদের পরাজয়। বামপন্থা জয়ী হয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করবে, ছনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা ভারতকে তার স্বাধীনভার জন্মস্বত্থ থেকে বঞ্জিভ রাখতে পারে।

## স্বামীজের বাণী

২০শে এপ্রিল, ১৯৪০, করওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়'।

ব্রিটিশ সরকার যে কোন সাখ্রাজ্যবাদী সরকারের মত ক্ষমাহীন, নির্মম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আঘাত করার যথনই আবশ্যক বোধ করে তারা আঘাত করতে দ্বিধা করে না এবং ব্যক্তিকে তারা কদাচিৎ সম্মান করে। দেশের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে সম্মানিত তাঁদের কপালেও হুঃখ-ভোগ আছে যদি তাঁরা শাসনকর্তুত্বের বিরাগভাজন হন।

স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নামের প্রভাব এদেশে মন্ত্রশক্তির মত। ভারতের কিষাণ আন্দোলনের অবিস্থাদী নেতা, তিনি আজ জনগণের পরম প্রিয়, অগণিত মানুষের আদর্শ নায়ক। রামগড়ে সারাভারত আপসবিরোধী সন্মেলনের রিদেপসন কমিটির সভাপতিরপে তাঁকে পাওয়া বাস্তবিক ছিল এক তুর্লভ দৌভাগা। করওয়ার্ড রক-এর পক্ষেবামপন্থী আন্দোলনের অগ্রগণা অক্যতম নেতা হিসেবে এবং করওয়ার্ড রক-এর বন্ধু, উপদেষ্টা ও পরিচালক হিসেবে তাঁকে লাভ করা ছিল একাধারে বিশেষ রকমের অধিকার ও সন্মান। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজিকে অনুসরণ করে কিষাণ আন্দোলনের প্রথম সারির বছ নেতা করওয়ার্ড রক-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করে চলেছেন।

অবশেষে স্বামীজির উপরে শাসনের থজা নেমে এল। আজ

সকালে ভারত রক্ষা আইনে পাটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল

তিনি কলিকাতায় ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমরা

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি। তথন আমরা কিছুই জানতাম না ষে

তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরওয়ানা পাটনায় তৈরি রয়েছে। গত রাত্রে

তিনি কলিকাতা ত্যাগ ক্রে গেছেন। আর আজ সকালে পাটনার

তিনি পুলিস হেকাজতে।

তাঁর কলিকাতা তাাগ করার পূর্বে আমাদের স্বাক্ষরিত এক যুক্ত বিবৃতি আমরা প্রকাশ করি, তাতে সারা দেশে যথাযখভাবে মে দি<del>বাং</del>, পালনের জন্ম আবেদন করা হয়। সেই বিরতি এই সংখ্যাতেই দেখা বাবে।

তাঁর গ্রেপ্তারের থবর পাওয়া মাত্র, তাঁকে কারারুদ্ধ করার প্রতি-বাদে ২৮শে এপ্রিল দারা ভারত স্বামী সহজানন্দ দিবদ পালন করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা মনে-প্রাণে আশা করি ঐ দিনটি এমনভাবে পালন করা হবে যাতে ব্রিটিশ সরকার সমূচিত জবাব পায়।

স্বামীজি তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাবাসের মধ্যে দিয়ে যে ছুর্লভ সম্মানের অধিকারী হলেন তার জন্ম আমরা তাঁকে অভিনন্দন জ্বানাই। সভ্য বলতে কি, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে বিভিনি বাধ্য করতে পেরেছেন বলে তিনি ঈর্ষার পাত্র।

সামীজির গ্রেপ্তারকে স্বাগত জানানো উচিত। অচলাবস্থাকে চূর্ণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তা অনুপ্রাণিত করবে। ন যথোন তস্থো অবস্থা আর সয় না। কাজ করার সময় এসে গেছে এবং আমাদের কাজে নামতে হবে।

কারান্তরালে স্বামীজি অনৃশ্য হয়েছেন, কিন্তু তিনি পিছনে রেখে গেছেন তার অবদান। তার কাছ থেকে আমাদের শেখবার আছে তাঁর জীবনের শিক্ষা—দেবা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা, অব্যর্থ রাজনৈতিক স্বজ্ঞানের শিক্ষা, বিপ্লববাদ ও সক্রিয় সমাজবাদের শিক্ষা। মূলত তিনি সাজের লোক। তাই গ্রেপ্তার হবার পর তিনি দেশবাসীকে আবেদন করেন তারা যেন বিলম্ব না করে ছিধাসংকোচ ত্যাগ করে এখনই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্বামীজির গ্রেপ্তার নব্য ভারতের কাছে একটা চ্যালেঞ্চ। আমাদের এই চ্যালেঞ্চ এখন নিডে হবে। ব্রিটিশ সরকার দেখুক ও বুঝুক সারা কেশ তাঁর পশ্চাতে এক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"হয় স্বাধীনতা দাও, নয়ত মৃত্যু" পবিত্র এই সক্লব্প মনে নিয়ে দ্বিশুণ শক্তি ও নতুন উভ্তমে আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকুক। ক্রথনই কেবল সব বাধা অপসারিত হবে এবং রাত্রিকবলিত এই এদশে হবে স্বাধীনতার অরুণোদয়।

## নতুন কুচকাওয়াজ

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০, করওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

লগুন আবার মুখর হয়েছে। কিন্তু যে সময়ে ভারত-সচিবের ভবিশ্বদাণী শুনে ভারতের জনসাধারণের কোতৃহল জাগ্রত হত এখন আর সেদিন নেই। সেই কারণে লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা সম্পর্কে ঘোষণা, এমন কি বক্তৃতার ভাষণ জনসাধারণের মনে কোন সাড়া জাগায়নি। বক্তৃতাটা যথারীতি আমলাতান্ত্রিক ছকে বাঁধা উক্তি বলে কোনই আমল পায়নি। এইরকম উক্তি টেমস নদীর উপকূল থেকে প্রায়শই শোনা বায়।

ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতীয় পরিস্থিতিকে বোঝানো যায় একটি কথায়—অচলাবস্থা। কিন্তু কে এই অচলাবস্থা ভঙ্গ করবে এবং কিভাবেই বা করবে ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা পারে কি ? এই পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে যে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন স্পষ্টতই তাদের সেই জীবতার অভাব। এবং এই জীবতার অভাবের মূল কারণ এই যে, এইরকম সঙ্কটকে অবধারণ করতে গেলে এবং ঠিকমত তার সমাধান করতে হলে যে স্থায়নিষ্ঠা ও বৈপ্লবিক মনোভাব থাকা দরকার তা তাদের নেই।

প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী মন সব সময়ে একটা বাঁধা ছকের মধ্যে কাজ করে। তা কথনও নতুন কোন পথের হদিস দিতে পারে না। সেই কারণে অবক্ষয় যথন একবার শুক্ত হয়, সাম্রাজ্যবাদের অধং-পতন তথন রোধ করা হুংসাধ্য হয়ে ওঠে। মনে পড়ে প্রাচীন অস্ট্রো-হাক্ষেরীয় সাম্রাজ্যের কথা। গত মহাযুদ্ধের পর তা প্রায় তাদের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। এমন কি ১৯১৪ সালে যথন মহাযুদ্ধ শুক্ত হয়, তার পরেও ওই সাম্রাজ্যকে হয়ত রক্ষা করা যেত যদি তার শাসকরা চেক, সার্ব, ক্রোট, স্নোভিন ইত্যাদির মত অবদ্মিত জাতিগুলির যুক্তিসক্ষত

সব দাবি মিটিয়ে দিতে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করত। সাম্রাজ্যবাদ—এবং বিশেষ করে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ—চিরাচরিত ভাবে "ছকে বাঁধা ও অন্তু।"

কিন্তু এই ঘটনার জ্বন্ত আমাদের আকসোস করার কিছু নেই। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে থাপ থাওয়ার মত নমনীয়তা ও সামর্থ্য প্রাচীন সাফ্রাজ্যবাদের থাকে না বলেই তা শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদিও তার ফলে আমাদের অব্যবহিত কর্তব্য, ভিন্নাবস্থায় যা হত, তার থেকে অনেক বেশী ছুরুহ হতে পারে।

গত চার বছর, বিশেষত গত আট মাস ধরে লক্ষা করা যাচ্ছে যে, প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের তুলনায় জার্মানির মত নতুন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনেক বেশি সক্রিয়তা ও সচলতার পরিচয় দিয়েছে। এই সক্রিয়তা না থাকলে সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির মত বৈপ্লবিক ও অশ্রুতপূর্ব এক পদক্ষেপ সম্ভব হত না। এবং এই সচলতা না থাকলে স্কাণ্ডিনেভিয়ার উপর যে ক্রুত আক্রমণ সারা ছনিয়াকে চমকিয়ে দিয়েছে তাও কখনও সম্ভব হত না।

সক্রিয়তা জীবনের ধর্ম, সক্রিয়তা বিকাশের ধর্ম। এবং সেই সক্রিয়তাই সুস্থ, কল্যাণকর ও সং যথন তার মধ্যে দিয়ে প্রগতিশীল ভাবের প্রকাশ হয়। এইপ্রকারের সক্রিয়তা আজ ভারতের অত্যস্ত প্রয়োজন।

একমাত্র হোয়াইট হলই আজ পাঁয়তারা কষছে না। ওয়ার্ধাও একই কাজ করছে। আমরা যে অনিশ্চয়তা ও অকর্মণ্যতার কুয়াশার জালে চাপা পড়েছি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কী ভাবে তা অপসারণ করবে ঠিক করছে আমাদের ভা জানা নেই। হয়ত তারা নিজেরাও জানে না। গান্ধীবাদী কংগ্রেস মহাত্মার ছারপ্রান্তে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে, কথন তাঁর "অন্তরের আলো" জ্বলে উঠবে। কিন্তু সেই আলো যদি আমাদের নিরাশ করে, যেমন কদিন আগে রাজকোটে করেছে, ভাহলে কী হবে ? রাজকোটে বথন তা ব্যর্থ হয়, তার অনুকল্প কোন মতুন আলোবা নতুন টেকনিক সম্পর্কে জনসাধারণ আগ্রহও দেখায়নি কিংবা তা গ্রহণ করতেও চায়নি। বর্তমান সঙ্কটের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের আরেকবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময় রামগড়ে ১৯শে ও ২০শে জুন যে সারা ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনের অমুষ্ঠান হয়, তারপরে কংগ্রেসের সদর কার্বালয়ে কিছুটা তৎপরতা দেখা যায়। একটি সত্যাগ্রহ শপথ রচনা করা হয়েছে এবং সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনের সব এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্যদের সেই শপথ নিতে বাধ্য করা হয়েছে, না নিলে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সম্ভবত আমরা এই শপথ নিতে পারি না এবং তা একাধিক কারণে। প্রথমত, আমাদের সংগ্রাম এর আগেই শুক হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কবে ষে সংগ্রাম শুরু করবে এবং শুরু করবে কিনা, তা জানা যাচ্ছে না। তৃতীয়ত এই শপথ নিলে আমরা সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নিয়মশৃদ্ধলার আওতার মধ্যে চলে যাব এবং সে ক্ষেত্রে অন্য কোন সংগঠন বা সংস্থা যদি সংগ্রাম শুরু করে তাহলে সেই সংগ্রামে আমাদের যোগদান করা সম্ভব হবে না। এসব সত্বেও এই উভ্যমকে আমরা সাদের সমর্থন করিছে। অবশ্য যদি তার পরিণাম হয় জাতীয় সংগ্রাম।

কংগ্রেস সদর দপ্তরে আরেক প্রকার তৎপরতার প্রমাণ আমরা প্রেছি। কয়েক স্থানে এখন নেতাদের শিবির গড়ে তোলা হচ্ছে এবং নেতারা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করছেন। নতুন ধরনের এইসব কুচকাওয়াজের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। তা সত্যিই কৌতুকপ্রদ। ১৯২০ বা ১৯৩০ বা ১৯৩২ সালে সারা দেশ যখন স্বরাজের জন্ম ব্যাপক জাতীয় সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তখনও এই ধরনের কুচকাওয়াজের কোন ব্যবস্থা হয়নি। এই নতুন কুচকাওয়াজের অভিনবত্ব সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একে সমর্থন করার আরও একটি কারণ এই যে, কংগ্রেস কেবিনেটের পায়তারা কষার নীতিকে এ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই "কুচকাওয়াজ্র" কবে গণসত্যাগ্রহের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠবে ? আমাদের এখনকার ভাবনা এই।

আৰু অনেকেরই এই ধারণা যে, আপসবিরোধীওয়ালাদের
চাপে পড়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিকট ভবিদ্যুতে অত্যস্ত সীমিতভাবে সভ্যাগ্রহ শুরু করতে পারে। আরও গুল্পর শোনা যাচ্ছে যে,
এই সীমিত সভ্যাগ্রহ এক বা একাধিক নেভার "আমরণ অনশন" বা
অনশন ধর্মঘটের রূপ নিতে পারে। কিন্তু এইসব কূটচালে আমাদের
বিপথচালিত বা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত হবে না। চৌরিচৌরা বা দিল্লী
চুক্তি বা হরিন্দন আন্দোলন অথবা নবতর এই আমরণ অনশন কিছুই
যেন আপসহীন গণসংগ্রামের পথ থেকে আমাদের মনোযোগকে
বিচলিত না করে। আমরা চাই জনগণের স্বাধীনতা এবং সেই
স্বাধীনতা যা জনগণ নিজেদের প্রয়াসে, নিজেরা ছঃথবরণ করে ও
আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে জয় করে আনবে। একমাত্র তথনই আমরা
যথার্থ স্বরান্ধ ও স্থায়ী স্বরাজ লাভ করব।

## কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন

৪ঠা মে, ১৯৪০-এর ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

খুব বেশিদিন আগে নয় এমন একসময় ছিল যথন কংগ্রেসের স্থনামধন্ত নেতার। হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সদস্ত ও নেতা হতে পারত। তথনকার দিনে এইসব সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সাম্প্রদায়িকতা তেমন প্রকট ছিল না। এই কারণে লালা লাজপং রায় হিন্দুমহাসভার নেতা হতে পেরেছিলেন এবং আলী ভাইরা হতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগের নেতা। বাংলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেলের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, মৌলানা আক্রম খাঁ মুসলিম লীগেরও একজন নেতা ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রভিককালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি আগের থেকে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিক্রিয়ায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার গণতন্ত্রে একটি ধারা যোগ করেছে, তাতে বলা হয়েছে হিন্দুমহাসভা বা মুসলিম লীগের মত কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সদস্য কংগ্রেসের নির্বাচিত কমিটির সদস্য হতে পারবে না।

যেহেতৃ কংগ্রেস এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছে, কোন কোন মহলে এইসব সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে অস্পৃষ্ঠ বলে গণ্য করার মনোভাব দেখা দিয়েছে। সামাজিক অস্পৃষ্ঠতাকে যথন আমরা দ্র করছে চেষ্টা করছি, তখন মনে হচ্ছে রাজনৈতিক অস্পৃষ্ঠতাকে আমরা উৎসাহ দিচ্ছি। কলত যথনই এই সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনবার প্রয়াস করা হয়, তখন অনেকের উচু মাণা তাতে হেঁট হয়ে যায়। পৌরক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যখন হিন্দুমহাসভার সঙ্গে এবং পরে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়, তখন তাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

হিন্দুমহাসভার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসবার জন্ম ছবার প্রয়াস, করা হয়েছিল। প্রথমবার করা হয় গত কেব্রুয়ারি মাসের শেবাশেষি কলিকাতা মিউনিসিপাল নির্বাচনের আগে। দ্বিতীয়বার করা হয় এপ্রিলের (গত মাসের) মাঝামাঝি সাধারণ নির্বাচনের পরে এবং অল্ডারম্যান নির্বাচনের প্রাক্তালে।

প্রথম চুক্তির ভিত্তি ছিল, নির্বাচন পরিচালিত হবে কেবলমাত্র কংগ্রেসের নামে এবং নির্বাচনের পরে জয়ী প্রার্থীরা কংগ্রেস মিউনিসিপাল আাসোসিয়েশনে যোগদান করবে। প্রার্থীদের নির্বাচন করবে হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে এবং হিন্দুমহাসভার প্রতিনিধিদের ভিতর থেকে কংগ্রেস নির্বাচন বোর্ড একজন সদস্থকে কোঅপ্ট করে নেবে। প্রার্থী মনোনীত করার প্রশ্নে এই চুক্তি ভেঙে যায় এবং তার কলে নির্বাচনে কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

কংগ্রেস নীতির দিক থেকে বিচার করলে উল্লিখিত যে বোঝাপড়া হয়েছিল তাতে আপত্তিকর কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও থবরটা যথন প্রচার হল দেখা গেল কেবলমাত্র মুসলিমদের মধ্যেই নয়, গোঁড়া কংগ্রেসীদের মধ্যেও, যাদের মধ্যে গান্ধীবাদীরাও ছিল, সংস্কার ও অসস্তোষ মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে। এর কারণ হিসেবে একটি ভত্তেই আসা যায় যে, সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একপ্রকারের রাজনৈতিক অস্প্রশুতা দেখা দিচ্ছে।

হিন্দুমহাসভার সঙ্গে দ্বিতীয় বোঝাপড়া ভেঙে যায় ১৬ই এপ্রিল রাত দশটা নাগাদ এবং তা ভেঙে যায় অলভারম্যানের পদের জন্ম 'যে পাঁচজন প্রার্থীকে কাউন্সিলারদের সন্মিলিভভাবে নির্বাচন করার কথা ছিল ভাদের মনোনীভ করার প্রশ্নে। এই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যাবার পর রাভ এগারটা থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং রাভ ছটো নাগাদ একটা মভৈকো পৌছনো যায়।

भरेजका रत्र व्यवजात्रमानामत । अस्तरात्र अस्त्र । भव विम

ভালোমত চলে, এই চুক্তি পোরসমস্থার অন্থান্থ ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে। এবং ভাগ্য যদি অমুকূল ২য় এই ধরনের বোঝাপড়ার ক্ষেত্র ও প্রয়োগ-সম্ভাবনা একদিন এত ব্যাপক হবে যে তার মধ্যে প্রদেশ ও দেশ সম্পর্কিত অনেক বড় বড় প্রশ্নাও থাকবে।

হিন্দুমহাসভা এবং অমৃতবাজার পত্রিকার মত সংবাদপত্রের কৃতিই এই যে, তারা হঠাৎ অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতার পোষকতা করতে শুরু করেছে, বাংলাদেশের এবং অক্যুগ্র হিন্দুদের মন বিষয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গার করে চলেছে। কিন্তু হিন্দুদের বিপথচালিত করার সব প্রয়াস এতদিন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি শ্রন্ধানন্দ পার্কে ও দেশবন্ধু পার্কে কলিকাতার নাগরিকদের ছটি বিরাট সভা হয়, উদ্দেশ্য ছিল উল্লিখিত কংগ্রেস-লীগ চুক্তির প্রশ্নে কলিকাতার জনসাধারণের রায় কী তা জানা। প্রথম সভায় কম করে ধরলেও কুড়ি হাজার লোক উপস্থিত ছিল এবং বিতীয় সভায় ছিল ত্রিশ হাজার। উভয় সভাতেই আমাদের প্রতি সর্বসম্মত আহা জ্ঞাপন করা হাজার। তা সব্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, কিছু সংখাক সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপর হিন্দু উল্লিখিত বোঝাপড়ার জন্ম আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

জামর। কিন্তু আমাদের দিক থেকে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে অস্পৃষ্ঠ বলে মনে করি না। উপরত্ত আমরা মনে করি কংগ্রেসের ক্রমাগত চেষ্টা করা উচিত ভাদের ভালো করে ব্রিয়ে নিজেদের দিকে টেনে আনা। গত ভিন বছর ধরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় পৌছনোর জন্ম বারে বারে চেষ্টা করা হয়েছে। কোন এক পর্বায়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন আমি নিজে মুসলিম . লীগের প্রেসিডেন্ট মিস্টার জিল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎকার ঘটে। সেই সময় সেই প্রয়াস বার্থ হয়, যদিও তাতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ও মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ আমি লাভ করেছিলাম। যে প্রয়াস শেষ পর্যন্ত বার্থ হয়েছিল তাতে যারা আপত্তি করেনি তারা এখন বর্তমান প্রয়াসে ঘোরতর আপত্তি জানাছে

থেছেতু এই প্রশ্নাস সকল হয়েছে। সংস্কার কি এর চেয়ে বেশিদ্র যেতে পারে ?

মুদলিম লীগের দক্ষে বর্তমান চুক্তিকে আমরা বিরাট একটা কীর্ডি
বলে মনে করি, বাস্তবাবস্থার দিক থেকে নয়, সম্ভাব্যতার দিক থেকে।
গত তিন বছর ধরে আমরা অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্তু
সাফল্যলাভ করিনি। প্রতিবারই সাম্প্রদায়িক সংস্থার ও বিদ্বেষর
অনড় এক দেওয়ালে আমরা প্রতিহত হয়েছি এবং আমাদের সব চেষ্টা
নিক্ষল হয়েছে। এইবার আমরা সেই দেওয়াল ভেদ করতে পেরেছি
এবং তার কাটল দিয়ে আশার আলোকরশ্যি দেখা যাচ্ছে। এবারে
কিছুটা আশা হচ্ছে যে আমরা হয়ত এমন একটা সমস্তার শেষ পর্বস্ত
সমাধান করতে পারব যা অনেকের কাছেই প্রায় সমাধানের অতীত
বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সামান্ত স্ত্রপাত থেকে অনেক সময় বিরাট
বিরাট কীর্তির উদ্ভব হয়।

#### ভারত, জাগো!

১১ই মে, ১৯৪০-এর ফরওয়ার্ড রকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় ে

ইওরোপের ঘটনাবলী ক্রত এক সঙ্কটের দিকে ধেয়ে চলেছে।
হল্যাণ্ডে নাংশী আক্রমণের যে সংবাদ আমাদের কাছে এসে
পৌছিয়েছে তা জার্মানির বর্তমান শাসকদের হুর্ধবিতার ও স্থির
সংকরের নিশ্চিত প্রমাণ, সেইসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কি রকম ক্রতবেগে
তারা কাজ করতে পারে। যুদ্ধ বাধবার পর থেকে স্কাণ্ডিনাভিয়ার
দেশগুলিতে নাংশীদের অভিযান ছাড়া আর যা ঘটেছে তাতে আমরা
অবাক হইনি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভবিষ্যংকখন অনেকাংশেই বাস্তব
ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

১৯৬৮-এর অক্টোবরে ইওরোপের আসন্ন যুদ্ধসন্ধটের কথা আমরা প্রকাশ্যে আলোচনা শুরু করি। ১৯৩৯-এর কেব্রুয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনকারেন্সে সর্বসম্বতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে এই চিন্তাই ব্যক্ত হয় এবং ভারতের জাতীয় দাবির প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৩৯-এ মার্চ মাসে ত্রিপুরি কংগ্রেসে জলপাইগুড়ি-প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় কিন্তু তা বিনা ভণিতায় অগ্রাহ্য হয়। যদি সেখানে তা গৃহীত হত, সরকারকে তাহলে চরমপত্র দেওয়া হত, জাতীয় সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে যেত এবং নির্ধারিত ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে পরেই জাতীয় সংগ্রাম্ আরম্ভ হত। কিন্তু এইমত কিছুই হল না। অপরপক্ষে কংগ্রেম ওয়ার্কিং কমিটি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করল। এই জেহাদ আজ্ঞও চুলেছে।

ত্রিপুরি কংগ্রেদের ছয় মাদ পরে ১৯৩৯-এর দেপ্টেম্বরে ইওরোপে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধ বাধবার দক্ষে দক্ষে অনেক মহলে আশা জেগেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি হিসেবে স্বাইকে সঞ্জবদ্ধ করা হবে। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এই আশায় ইন্ধন যোগায়, কিন্তু অচিরেই সে আশা ধূলিসাং হয়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম এড়াবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করা হয়। আমাদের পক্ষে আমরা একাধিক কারণে অবিলম্বে সংগ্রাম শুরু করবার জন্ম সঙ্গতভাবে অবিরাম দাবি জানাতে থাকি। অন্ততম প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল এই যে, ১৯৪০-এর বসস্তকালে য়ুদ্ধ একটা স্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হবে এবং আমাদের দিক থেকে খুবই স্বাভাবিক যে, আমরা সে অন্থায়ী আমাদের আন্দোলনের সময় ঠিক করতে চেষ্টা করব। আমরা যদি ১৯৪০-এর বসস্তকালে ভারতেও সঙ্কট আনতে চাইতাম, কয়েক মাস আগে থেকে আমাদের আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের যুক্তি ও আবেদনে কেউ কর্নার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের যুক্তি ও আবেদনে কেউ কর্নার প্রয়োজন ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে বলা হল যে, ইওরোপের সঙ্কট ১৯৪০-এর এপ্রিলের আগে যথন আসছে না, আমাদের তাড়াছড়া করে আন্দোলন শুরু করার দরকার নেই।

মাদের পর মাস যত কেটে যেতে লাগল আমাদের নেতারা শুধ্ কথার পর কথা বলে গেলেন এবং তর্কের জাল বুনে চললেন। কার্যকর কিছুই করা হল না এবং ১৯৫০-এর বসম্ভকালও এদে গেল। বসম্ভের সমাগমে জার্মানদের সামরিক তৎপরতা হুর্ধ্ব হয়ে দেখা দিল। এক সকালে ডেনমার্ক অধিকৃত হল এবং নরওয়ে আক্রান্ত হল। বিহুৎ-গতিতে জার্মানি আঘাত হানল। হতচকিত মিত্রশক্তি পর্যুদন্ত হল।

এখন হল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়েছে এবং সম্ভবত চক্ষের পলকেই অধিকৃত হবে। কেউ জানে না আরও কত বিশ্বয় আমাদের কপালে আছে। ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের আক্রমণের কথা লোকেরা বলাবলি করছে। মনে হচ্ছে ইটালীয় সেনাবাহিনী লড়াইয়ের জন্ত কোমর বাঁধছে,—বিশেষ করে যখন ভূচে পালাংসিও ভেনিংসিয়ার অলিন্দ থেকে রণহুক্কার দিখে চলেছেন এবং বাইরের জনতা "টিউনিশিয়া, টিউনিশিয়া" বলে চিংকার করছে। নরওয়ের বিপর্বয়ের পর লগুনে মন্ত্রিসভা টলটলায়মান।

কিন্তু ভারত কি করছে? ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই বা কি করছে?

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচছে। কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীরা ফরওয়ার্ড ব্লককে ও কিষাণসভাকে আক্রমণ করে চলেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণসভা তাদের দিক থেকে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে চলবার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড কী যে করা উচিত সে বিষয়ে অনিশ্চিত এবং তাদের দ্বিধা ও সংশয়ের এই মনোভাব অত্যের ভিতরেও ছড়াচ্ছে এবং কিছুপরিমাণে মনোবল ক্ষ্ম করছে। মুসলিম লীগ জাতীয় সমস্যার থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়েই বেশী ব্যাপৃত। এই সবের যোগকল দাঁড়াচ্ছে এই যে ভারত আজ্ঞ এক অচলায়তনে আবদ্ধ। কর্মতংপর নেতৃত্বের অভাবে সমগ্রভাবে জনসাধারণও তাদের কর্মতংপরতা হারিয়ে ফেলেছে।

কি করে আমরা আমাদের দেশকে রাজনৈতিক এই অচলাবস্থা পেকে উদ্ধার করব, আন্তর্জাতিক সঙ্কটকে ভারতের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জন্ম স্বাধীনতা অর্জন করব ? এই মূহুর্তে এইটেই প্রধান সমস্থা।

এক একটা দিন চলে যাচ্ছে, অসহায় আক্রোশে নিজেদের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। দেরি হয়ে যাওয়া সত্ত্বে ভারতকে রক্ষা করার জন্ম কিছুই কি করা যাবে না ? ভারতের শৃখালিত জনতা কি আলস্ম ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যেকার তুচ্ছ বিরোধ মিটিয়ে কেলে এই প্রাচীন ও মহান দেশের স্বাধীনতা দাবি করতে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াবে না ?

এই সক্কটমূহুর্তে আমরা আমাদের যতটুকু দাধ্য দারিছ পালন করতে প্রস্তুত আছি, যদি তাতে আমরা যা খুইয়েছি এখনও তা উদ্ধার করতে পারি এবং অর্জন করতে পারি আমাদের জাতীয় মৃক্তি। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিচালকরা সংগ্রাম শুরু করার জ্ঞা জাতিকে আহ্বান করক। দেই বিরাট ও মহৎ কর্তব্য পালনে আমরাও তাদের অনুগামী হব। জাতীয় সংগ্রামের স্কিয় কার্যক্রমের ভিত্তিতেই কংগ্রেসের ভিতরে একতা সম্ভব। এবং চিরস্থায়ী ও পাকাপাকি ভিত্তিতে তথনই আমরা হিন্দু-মুসলমান একতা সম্ভব করার জ্বন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করতে পারি।

ইওরোপ যথন অনিশ্চিত অবস্থায় বিভ্রাস্ত, তথন পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সম্মিলিত দাবিকে কে প্রতিরোধ করবে? স্বাধীনতা প্রায় আমাদের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। আমাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে কেবল তা করায়ত্ত করলেই হয়। আমরা কি তা করব?

#### কাজে তৎপর হও

১৮ই মে, ১৯৪০ ধ্রবওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

আমাদের বিগত দংখ্যায় আমরা আমাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আন্তর্জাতিক সঙ্কটের উল্লেখ করে আমাদের দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছি তাঁরা যেন অবস্থার দঙ্গে তাল রেখে দাহসে ভর করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। আমরা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের কাছেও আবেদন জ্বানাই এবং তাঁদের অমুরোধ করি তাঁরা যেন জ্বাতীয় সংগ্রামের শক্রিয় এক কার্যক্রমের ভিত্তিতে সব কংগ্রেসকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেন। সেই সঙ্গে আমরা এ কথাও জানিয়ে দিই যে এই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যপালনে আমরাও অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। যে মৌলিক প্রশ্নে হাই কমাণ্ড পেকে আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হয় তা জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্ন এবং হাই কমাণ্ড যদি এই প্রশ্নে আমাদের সম্ভষ্ট করতে পারে তাহলে অতীতে আমাদের মধ্যে যভই বাদবিসম্বাদ হয়ে থাক তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে আমাদের কোন বাধা নেই। গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন দল যদি চকিশে ঘণ্টার মধ্যে অতীত বৈরিভার কথা ভূলে গিয়ে "জাতীয়ভাবাদী" কেবিনেট গঠন করতে পারে, তাহলে যে কংগ্রেস সদস্যরা একই রাজনৈতিক লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত বলে জাহির করে থাকেন তাঁরা অভূতপূর্ব এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও কি সবাইকে দলবন্ধ করতে অপরাগ হবেন ? আমাদের যদি স্বাজাত্য ও সম্মান-বোধ থাকে, আমাদের তা করা উচিত।

করওয়ার্ড ব্লক তার জন্মকণ থেকে জাতীয় সংগ্রামের যে কার্যক্রমের কথা বলে আসছে, তা এখন গ্রাম্য প্রতিপন্ন হয়েছে। তা যদি না হত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বছ আগেই গান্ধীজির পদান্ধ অমুসরণ করে বিটশ সরকারকে বিনাশর্ডে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিত। আমরা সাকল্যের সঙ্গে আপস ও আত্মসমর্পণের নীতি প্রতিরোধ করেছি এবং তার পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমরা সংগ্রামও শুরু করে দিয়েছি। যত দিন যাবে সেই সংগ্রাম শক্তিতে ও আকারে স্থনিশ্চিত-ভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে চলবে।

ইওরোপের সঙ্কট যতই ঘনীভূত হবে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্রমে ক্রমে ততই হুর্বল হয়ে পড়বে। সেই অরুপাতে আমাদের কাজও উত্তরোত্তর হালকা হয়ে যাবে। এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি শেষ পর্যন্ত বিপর্যন্ত হয়, জাতীয় সংগ্রামের সমস্থার কোন গুরুৎই তথন থাকবে না। যুদ্ধের বিপর্যয়ের কলে যদি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অক্তিছ লোপ পায় তাহলে কার সঙ্গে আমরা লড়াই করব ?

স্পষ্টই বোঝা যাচছে, যে নতুন পরিস্থিতির ক্রত বিকাশ ঘটছে তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সমস্তা থেকে ধীরে ধীরে হলেও অনিবার্যভাবে অনুপ্রক আরেকটা সমস্তা দেখা দেবে, তা আভ্যস্তরিক একতা ও সংহতির সমস্তা। আমরা কয়েক যুগ ধরে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্ম উদ্গ্রীব হয়েছিলাম এখন তা আমাদের নাগালের মধ্যে। কি করে আমরা তা আয়ত্তে আনব ? এবং একবার তা অর্জন করার পর কি করেই বা তা রক্ষা করব ?

আমাদের ভবিশ্বতে কী আছে সে সম্পর্কে আজ আমাদের সামনে তমসাচ্ছন্ন অনিশ্চিয়তা। কিন্তু তা নিমিষে উধাও হবে যদি আমরা হুটি জিনিস করতে পারি—কংগ্রেসে কর্মীদের মধ্যে একতা এবং হিন্দু-মুস্লিম প্রশ্নের মীমাংসা। তাহলেই আমরা সহজে স্বরাজ অর্জন করতে পারব এবং যে স্বরাজ অর্জন করব তা রক্ষা করতেও পারব।

আমাদের হাতে সময় অতান্ত অল্প এবং আমাদের যদি কাজ করতেই হয় অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাম্প করতে হবে। ইওরোপে বিছাৎগতিতে ঘটনা ঘটে চলেছে এবং ঘটনার গতির সঙ্গে যদি আমরা ভাল রাখতে চাই, আমাদেরও সমান তৎপর হতে হবে। সময় ধাকতে আমরা যেন তৈরি হই। বিলম্ব সর্বদা বিপক্ষনক এবং আজ একখা বেশি করে সত্য।

## বাংলা, এগিয়ে চল !

১লা জুন, ১৯৪০ ফর ওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

বাংলার বাইরে সচরাচর কেউ জানে না যে, ইওরোপে যুদ্ধ
বাধবার পর এই প্রদেশে আপৎকালীন অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছিল
যা কার্যত এখানকার জনজীবনের কণ্ঠরোধ করেছিল। কঠোরতা ও
নির্মনতার দিক থেকে বাংলায় যে "অর্ডিনান্স রাজ" প্রবর্তন করা
হয়েছিল তার সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলী-শাসিত অক্তান্ত প্রদেশের
"অর্ডিনান্স রাজে"র বিন্দুমাত্রও তুলনা চলে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক
কংগ্রেস কমিটি পাঁচ মাস অপেক্ষা করল যদি বাংলা সরকার তার
মতিগতি বদলায় এবং প্রভাবশালী মহল থেকে বস্তুতপক্ষে তাদের
সেইমত পরামর্শপ্ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কিছু হল না। এই
পাঁচ মাসের মধ্যে অতিনান্সগুলির প্রতিবাদে আইন অমান্ত আন্দোলন
শুক্র করবার অনুমতি পাবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে
তিনবার আবেদন জানাতে হয়েছিল।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বৈর্বের শেষ সীমায় পৌছয় এবং মাস শেষ হবার আগে তারা আইন অমাশ্য আন্দোলন শুক করবার সিদ্ধান্ত নেয়। "অতিনাল্স রাজে"র সবচেয়ে আপত্তিকর দিক হল বাংলা প্রদেশের সর্বত্র সাধারণ সন্তা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা। তার ফলে জনজীবন সম্পর্কিড় কার্যকলাপ কার্যত বন্ধ হয়ে য়য়। অতিনাল্যকে অমান্য করে প্রথম সাধারণ সন্তা আমি ৩১শে জানুয়ারি আহ্বান করি কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। রাজনীতি-সচেতন বাংলা সেদিন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল—সবাই ভেবেছিল পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করা হবে এবং সর্বরার বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করবে।

সেই রকম কিছুই ঘটল না। রহস্তজনক কারণে সরকার নিজ

শীকার করল এবং সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হল। সেইদিন থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তাদের সমর্থকরা বাংলা দেশের সর্বত্র অভিনালকে অমাশ্য করেছে। তার কলে সেপ্টেম্বরের আগে যে অবস্থা ছিল আপনিই তা কিরে এল এবং যুদ্ধ বাধবার আগে এই পরাধীন দেশে যতটুকু নাগরিক স্বাধীনতার অন্তিম্ব ছিল জনগণ তা পুনক্ষার করল। বি. পি. সি. সি.র সাকল্যের পরিমাণ ছিল অভাবিত ও অভ্তপ্র। উল্লিথিত অভিনাল বলে গ্রেপ্তারের সংখ্যা তুলনায় ছিল খুবই কম। হয়ত এই কারণেই বি. পি. সি. বি. যে সাকল্য অর্জন করেছিল তা যথেষ্ট হলেও চমকপ্রদ হয়নি।

গত জানুয়ারি থেকে বি. পি. সি. সি. এইভাবে কাজ করে চলেছিল। কিন্তু গান্ধীবাদীরা ও নব্য গান্ধীবাদীরা অর্থাৎ আমাদের স্থাশনাল ফ্রন্টওয়ালারা কী করছিল ? খবরে প্রকাশ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় গান্ধীবাদীদের একটা কনফারেল সরকারী কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে এবং স্থানীয় গান্ধীবাদীরা সেই আদেশ অমাশ্য করার চিন্তাও করে না। নদীয়া জেলায় নব্য গান্ধীবাদীরা একটা সভার অনুষ্ঠান করতে চায়। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখন অনুমতি পাওয়া গেল না তখন ভারা সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে প্রমাণ দিল বিপদে গা বাঁচিয়ে চলাই বৃদ্ধিমানের কাজ। মে দিবসে সরকারী অনুমতি নিয়ে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কলিকাভায় এক সমাবেশের ব্যবস্থা করে কিন্তু ঐ দিনই বি. পি. সি. সি. যে সভা ও সমাবেশের আয়োজন করে সরকারী কর্তৃপক্ষকে ভা জানানোই হয়নি।

মে মাদে বাংলায় নতুন এক উভ্যমের প্রয়োজন ছিল। নাগরিক স্থানীনতা পুনুরুদ্ধারের জন্ত সংগ্রাম দাফল্যমণ্ডিত হয়। এড-হক কমিট (কংগ্রেম ওয়ার্কিং কমিট স্ট ), হিন্দুমহাসভা এবং বেইমান সংবাদপত্র "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "বৃগান্তর"-এর মৃত প্রতিক্রিয়ান্দির তরক থেকে বি. পি. দি. সি.কে হেয় করার প্রায়াম নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। জনসাধারণ সাত্রহে নতুন পথের দিশার প্রতীক্ষা করছিল।

এই পথনির্দেশ দেবার জন্ম ২৫শে ও ২৬শে মে ঢাকার বঙ্গীর প্রাদেশিক কনকারেজের বিশেষ অধিবেশন বদে। এই কনকারেজ আহ্বান করার পরিকল্পনা বাস্তবিকই অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছিল। যোগদানকারী ডেলিগেটদের সংখ্যা ভালই হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন প্রায় ৬০০ জন এবং তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন। ২৫শে মে ঢাকার আমাকে ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। আসল কনকারেজে দর্শকদের বিরাট সমাগম হয় এবং আমুষঙ্গিক অমুষ্ঠানগুলিও, যেমন ছাত্র কনকারেজ, গ্রামিক কনকারেজ, কিষাণ কনকারেজ, নারী সম্মেলন সাকলামন্তিত হয়। ঢাকা থেকে স্বাই আশা, বিশ্বাস ও অফুরন্ত প্রত্যাশা নিয়ে ফিরে আসে।

ঢাকা কনফারেন্সে যারা যোগদান করেছিল তাদের কী অনুপ্রাণিত করে? সেখান থেকে যে দৃঢ ও স্পষ্ট পথনির্দেশ দেওয়া হয় তাই। ঢাকার আহ্বান ছিল সংগ্রামকে তীব্র করার ও সংগ্রামী ফ্রন্টকে বাপক করার আহ্বান। আবেদন পরাধীন জাতির কাছে ছিল না। গত কয়েক মাদে ভারতের চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। যে জনগণের কাছে যুদ্ধের ডাক গেছে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-মর্ধাদা কিরে পেয়েছে এবং স্বাধীন জাতির মত চিন্তা করতে. অমুভব করতে ও কাজ করতে শুরু করেছে।

কনকারেল তাই জনসাধারণকে বলে, নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতের চে চনার সঙ্গে সঙ্গতিহীন রাজনৈতিক দাসন্থের যা কিছু চিহ্ন বর্তমান দে সব তারা যেন ছুঁড়ে কেলে দেয়। কলিকাতার হলওয়েল মন্থমেন্টবা শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে বাঙালীর দাসন্থকে প্রচার করছে, তাকে এবারে যেতে হবে। আমাদের পরাধীনতার আরও একটা নিদর্শনকে এবারে বিদায় নিতে হবে, যেমন, জেলে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে রাজনৈতিক ক্যাঁদের বন্দীদশা। এবং এই কাজ মুক্ত ও মহান ভারতের বুকের থেকে বিগত ছই শতাব্দীর কলকলেখা মুছে কেলবার ভূমিকামাত্র।

ঢাকা কনকারেন্স ভারতের জনসাধারণকে অভ্যাবশ্যক আরেকটি শাবধানবাণী শুনিয়েছে। রাজা ও রাজ্যের রাতারাতি বখন বিলোপ ঘটছে, ক্ষমতা তথন দৃষ্টির ও হাতের নাগালের মধ্যে। এই ক্ষমতাকে আরত্তে আনতে এবং আরত্তে এনে চিরদিনের জ্বন্থ বজায় রাখতে জাতীয় একতা ও জাতীয় সংহতি একাস্ত প্রয়োজন ও অপরিহার্য। অতএব কংগ্রেসের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনবার জ্বন্থ এবং হিন্দুন্মুসলিম সমস্তার স্থায়ী সমাধানের জ্বন্থ আবেদন প্রচার করা হয়। এক কথায়, প্রাদেশিক কনকারেন্সের নির্দেশ ছিল "সংগ্রাম এবং একতা"—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং নিজেদের মধ্যে একতা—
যদি স্বাধীনতা অর্জন করে তা রক্ষা করাই আমাদের কাম্য হয়।

এই সব মহৎ ও বিরাট প্রয়াস চালাতে হবে একটি সর্বাত্মক ধ্বনিকে সামনে রেখে "ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে।" "সব নেব, নয়ত কিছুই না" এই হবে আমাদের নীতি এবং আপসের বা মাঝপথে দাঁড়াবার কোন অবকাশ নেই।

#### এ কি ন্যায়সঙ্গত ?

৮ই জুন, ১৯৪০ ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

শয়তানও যদি তার প্রাপ্য পাবার অধিকারী হয়, ফরওয়ার্ড রকই বা হবে না কেন ? আমরা এটা করিনি ওটা করতে পারিনি বলে আমাদের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বন্ধুরা ক্রমাগত আমাদের ক্রটি বার করে চলেছে। কিন্তু তাঁরা কি একবারও এটুকু ভেবে দেখেছেন কী প্রচণ্ড প্রতিকৃশতার সঙ্গে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে ? একবারও কি তাঁরা আমাদের সাহাষ্য করতে নেমে এসেছেন ? তা করা দূরের কথা, বরঞ্চ আমাদের কাজকর্ম যাতে পণ্ড হয় তারই জন্ম তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁদের যদি যথার্থ অন্তর্ঘাতী কাজের অন্স দায়ী করি তাহলে আমরা অস্থায়ও করব না, বাড়াবাড়িও করব না। জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার এবং তা ডীব্র ও ব্যাপক করার ছব্রহ कर्তवामाध्य शासीवामी वा द्यां फिकान नीश वा करखिम माञानिको বা ক্যাশনাল ফ্রন্টবাদী-কারও কাছ থেকে আমরা কোন সাহায্য, কোন সহামুভূতি পাইনি। অধ্যাপক রঙ্গ ও স্বামী সহজ্ঞানন্দের কিষাণ-সভা এবং করওয়ার্ড ব্লককে সম্পূর্ণ নিজম্ব সহায়সম্বলের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। দক্ষিণের ও বামের উল্লিখিত দলগুলি অন্ততপক্ষে যদি নিরপেক্ষও থাকত, ভাহলে তাই আমরা সৌভাগা বলে গণা করতাম। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে আমরা যা পেয়েছি তা স্থচিন্ঠিত। শক্রতা। সংগ্রাম শুরু করার আগে আমাদের নামে প্রায়ই অভিযোগ করা হয়েছে আমরা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সমালোচনা করে পাকি এবং নিজেদের ছব্রফ থেকে কিছুই করি না। যথন সংগ্রাম শুরু হল এই অভিযোগ পরিণত হল বিজ্ঞপে, সংগ্রামকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া হল এবং জনসাধারণকে বলা হল গান্ধীবাদীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ সংগ্রামের ফল কিছুই হবে না। কিছ গান্ধীবাদীদের আমাদের দক্ষে যোগ দেবার জ্ঞ্চ বোঝাবার কোন প্রকার চেষ্টা করা হল না।

আশ্চর্বের কথা, যখনই আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারাক্রন্ধ করা হয়েছে আমাদের বলা হয়েছে, তা গণদংগ্রাম নয়। বড়জোর তাকে বলা যেতে পারে গান্ধীবাদী-মার্কা দংগ্রাম। যখন অধিক দংখ্যায় ভাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, বাংলাদেশের ক্রেন্তে যা হয়েছিল, আমাদের বলা হল স্বকিছু শাস্ত ছিল এবং কোন লড়াই হয়নি। এবং এই স্ব অছুত যুক্তির উপরে ঠাট্টা ও বিজ্ঞাপ।

মুম্পূর্ণ স্থির ও আবেগহীন দৃষ্টিতে আমরা কী করেছি তার একটা হিসাব নেওয়া যাক। প্রথমত হয়ত আমরা দাবি করতে পারি যে. এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের সঙ্গে আপস এবং ইংরেজ **দরকারের যুদ্ধপ্রয়াদের দক্ষে সহযোগিতা আমরাই ঠেকিয়ে রাখতে** পেরেছি। যে কেউ সহজেই কল্পনা করতে পারে, আমাদের নিয়মিত আপস্বিরোধী আন্দোলন যদি না চলত তাহলে হাই ক্মাণ্ড এতদিনে দেশকে কোন রুদাতলে নিয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, হয়ত আমরা দাবি করতে পারি দেশের মধ্যে এবং বিশেষ করে কংগ্রেদের কর্মীদের মধ্যে সংগ্রামের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। গত আঠারো মাস ধরে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার পরিকল্পনাকে মহাত্মা গান্ধী নিয়মিতভাবে বিরুদ্ধতা করা সত্তেও, এবং অত আগে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, তিনি যুদ্ধপ্রয়াসে ইংরেজদের সহযোগিতা করার পক্ষে থাকা সত্ত্বেও আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে "সভ্যাগ্রহ" কমিটিভে রূপান্তরিভ হবার আদেশ দিচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের "নেতা"দের নির্দেশ দিচ্ছে তারা যেন সার্ট প্যাণ্ট পরে কুচকাওয়া**জ শু**রু করে। অন্তুত এই রূপান্তর কি সম্ভব হত, দেশে যদি করওয়ার্ড ব্লক না পাকত এবং ১৯৪০-এর মার্চ মাদে রামগড়ে যদি আপস্বিরোধী সম্মেলন না হত ?

শেষ হলেও যা তৃচ্ছ নয়, তা এই যে, হয়ত আমরাই দাবি করতে পারি, যেটুকু শক্তি ও সমল আমাদের আয়ন্তাবীনে আছে তাই নি<sup>রে</sup> আমরাই যথার্থ জাতীয় সংগ্রাম শুরু করেছি। আজ করওয়ার্ড রক-এর
নিথিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটির আটজন সদস্য কারারুদ্ধ। দেশের
বিভিন্ন অংশের অসংখ্য বন্ধু ও সহকর্মী আজ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।
বিহারে, যুক্তপ্রদেশে আন্দোলন পুরোদমে চলেছে। বাংলাদেশে
নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে সংগ্রামের প্রথম পর্ধায়ে দেখা গেল বাংলা
সরকার কার্যত নতি স্বীকার করেছে। আমাদের সংগ্রাম শুরু করার
পর থেকে যুদ্ধকালীন অভিনালের অনেকগুলিকে অকার্যকর করে
দেওয়া হয়েছে এবং ভার কলে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের আগে দেশের
যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থার বেশ কিছুটা ফিরিয়ে আনা গেছে। গত
২৫শে ও ২৬শে মে প্রাদেশিক কনকারেন্সের ঢাকা অধিবেশন থেকে
অমুপ্রেরণাপূর্ণ নির্দেশ পাবার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
এথন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্ম প্রস্তুত হছে।

ভারতের মত বিরাট দেশে অহিংস গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলতে স্বদাই সময় লাগে এবং ভাতে যে প্রয়াস দরকার হয় তা নেহাত কম নয়। কিন্তু এই কাজ হাজার গুণ কঠিন হয়ে ওঠে যখন কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থীরা নয় তথাকথিত বামপন্থীরাও স্থচিস্তিতভাবে শক্রতা করে চলে। এর পরেও আছে অ-কংগ্রেদী ও কংগ্রেদবিরোধী দব দংগঠন, যাদের বিরোধিতার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে এবং মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এবং সবার উপরে রয়েছে ব্রিটশ সামাজ্যবাদের দ্বগদ্দল, এবং দেই সঙ্গে তার ইংরেজ ও ভারতীয় মিত্ররা। তার সঙ্গেও আমাদের লড়াই চলেছে। যে বাধা আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে এবং যে প্রচণ্ড প্রতিকৃশতার দঙ্গে আমাদের যুঝতে হয়েছে, তা ভাবলে, আমরা যা করেছি তা মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। শক্রতা, বিদ্রেপ, পরিহাস সত্ত্বেও যত দিন যাবে আমাদের আন্দোলনের শক্তি ও আয়তন তত বৃদ্ধি পাবে। যারা আমাদের দাহায্য করবে না তারা অন্তত দয়া করে যেন চুপ করে থাকে। কার্যক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নাসের ফল যাই হোক না ক্লেন, অথবা ব্যক্তি হিদেবে আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, আসাদের আদর্শ যে উন্নত এবং আমাদের প্রচেষ্টা ফে মহান তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আমরা যদি জয়লাভ করি—
আমাদের উদ্দেশ্য যদি দার্থক হয়—দেশই তাতে লাভবান হবে,
ব্যক্তিগতভাবে আমরা হব না। অগ্রগামী সৈনিকরা! আমরা যদি
আমাদের পদ্ধতিতে বা কর্মকোশলে একমত না হই, নিজেদের
মতপার্থক্য মেনে নিতে আমরা কেন একমত হতে. পারব না!
পরস্পরের উদ্দেশ্যের প্রতি যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা পোষণ করার এবং পরস্পরের
শুভকামনা করার গুদার্যটুকু কেন আমাদের থাকবে না!

#### অস্থায়া জাতীয় সরকার

৮ই জুন ১৯৪০, কাৰ্লিয়ং থেকে প্ৰদত্ত সম্পূৰ্ণ বিবৃতি।

মহামহিম বড়লাটের দাম্প্রতিক বিবৃতি, কমাগুরি-ইন-চিক্ষ-এর উক্তি এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের চালচলন থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অবশেষে ব্রিটেনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ভারতকে কাজে লাগানোর সভ্যিকার একটা প্রয়াস করতে যাচ্ছে এবং এই প্রয়াস করা হবে ভারতের স্বাধীনভার দাবি পূরণ না করেই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ইংরেজ সরকার এই নতুন প্রতি অবলম্বন করার সাহস পেয়েছে মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রতিক উক্তিগুলি থেকে যাতে তিনি দ্বার্থহীন ভাষায় পরিষ্কার বলেছেন যে গ্রেট ব্রিটেনকে বিপদের সময় ব্যতিব্যস্ত করা ঠিক হবে না। এই অভিমত কেবলমাত্র গান্ধীবাদী নেভারাই সমর্থন করেন না, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও করেন। অতএব যদি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের নতুন কার্যপদ্ধতির জন্ম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিই পরোক্ষভাবে দায়ী তাহলে বিশেষ ভুল হবে না।

যতদ্র আমি ব্যতে পারছি, এইদিকে ইংরেজ সরকাব তাদের প্রয়াস সহজে আলগা করবে না। ফলে, হরিপুরা কংগ্রেসের যুদ্ধ প্রস্তাবকে যারা ধরে আছে তাদের কাছে একটা গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে যদি গ্রেট ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনীর আরও বিপর্যয় ঘটে, তাহলে ভারতের জনমত যাই বলুক তা অগ্রাহ্য করে ইংরেজরা যে অনিবার্যভাবে উত্তরোত্তর ভারতকেই আঁকড়ে ধরবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ভারত যঁতদিন পরাধীন থাকবে ততদিন ইওরোপীয় ব্যাপারে আমাদের কী আগ্রহ থাকতে পারে ? আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই এবং তা চাই অবিশব্দে। সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, যে প্রতিশ্রুতি কোন এক ভবিষ্যংকালে পূরণ করা হবে, আমাদের জনগণের মনে কোনই রেখাপাত করবে না। আমরা ইংরেজকে বিচার করব এখনই এবং এই মুহূর্তে আমরা কি পাচ্ছি তার ভিত্তিতে। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র ভঙ্গ করার জন্য—এ রকম প্রচুর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বাকচাতুর্বে ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার যেন আবার আমাদের ধোঁকা দিতে না আদে।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অদ্রদর্শিতা। আর সব কারণের থেকে এই কারণেই গ্রেট ব্রিটেনের সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। আশঙ্কা হচ্ছে একই অদ্রদর্শিতা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে ভর করে রয়েছে। ভারা এখন ভারতের সাহায্যে ইংলগুকে বাঁচানোর কথা চিম্তা করছে। কিন্তু পরাধীন ভারত কি করে ইংলগুকে, তাই কেন, যে কোন দেশকে, বাঁচাতে পারে?

ভারতকে প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে হবে। এবং নিজেকে তা বাঁচাতে পারে একমাত্র তথনই যথন হিন্দু ও মুসলিমরা অস্থায়ী সরকারের জন্ম সন্মিলিত দাবি পেশ করবে এবং সেই অস্থায়ী সরকারের কাছে অবিলয়ে সব ক্ষমতা হস্তাহ রিত করা হবে। ইভিহাসের প্রতিটি বৈপ্লবিক সঙ্কটে এই একই পদ্ধতি অমুসরণ করা হয়েছে। ১৯০৫-এর ভারত সরকার আইনের আমুষঙ্গিক কিছু পরিবর্তন সাধন করে বর্তমান গঠনতন্ত্রের আওতার মধ্যেই কেন্দ্রে এই অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে গঠন করা যায়। কিন্তু অস্থায়ী জাতীয় সরকারের হাতে সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা দিতে হবে। কিছুকাল পরে, বর্তমান সঙ্কট যথন পার হয়ে যাবে, ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে অস্থায়ী জাতীয় সরকার ভারতের নবলন্ধ স্থাধীনভার সঙ্গে তাল রেথে যাতে বিশ্বভাবে ভারতের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারে সেইজ্ক্য একটি কন্স্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বি আহ্বান করবে।

অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রথম কর্তব্য হবে, ভারতের নিরাপতা

যাতে সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ স্থ্রক্ষিত থাকে সেইজন্যে ভারতীয় জনগণকে সাধামত পুরোপুরি অন্ত্রসজ্জিত করা এবং মিত্রভাবাপন্ন বৈদেশিক শক্তিদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। এই পদ্মাগুলি যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে আমাদের আভান্তরিক বিশৃদ্ধালা সম্পর্কে আতস্কিত হবার আর কোন কারণ থাকে না। ইওরোপে নাংসীদের সামরিক সাক্ষল্যলাভের কলে ভারতের উপর কোন প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে এরকম আশক্ষাও আমাদের থাকবে না। ভারত যথন স্বাধীন হবে এবং নিজেকে রক্ষা করার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করবে, তথন দে অন্তান্ত মিত্র দেশগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারে।

অতএব ভারতীয়দের ঠিক এই মুহূর্তের কর্তব্য "ভারতের জনগণকে দব ক্ষমতা দিতে হবে" এই শ্লোগানের জন্ম এক হয়ে দাড়ানো এবং সম্পূর্ণ দার্বজ্ঞোম ক্ষমতাসম্পন্ন এক অস্থায়ী সরকারের দাবি করা। এই দাবি ছনিবার হয়ে উঠবে যদি তা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলিভ দাবি হয়। এই প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কি একমত হতে পারবে ? যদি পারে, তারা ভারতকে চিরতরে রক্ষা করবে।

ত্বভাগ্যক্রমে এই দাবি যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন ভারতের ছনগণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বলা ছাড়া আমাদের আর গডাস্তর ধাকবে না।

সদম্মানে আমি ব্রিটিশ সরকারকে সাবধান করে দিতে চাই, ভারত যতদিন পরাধীন থাকবে, তারা যেন ভারতের সহায়সম্বল নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা না করে। মহাত্মা গান্ধীর বা কোন গান্ধীবাদী নেতার বা নেতাদের সান্ধনার বাণীতে তারা যেন নিজেদের বিপথচালিত না করে। এই নেতারা যথন আপস ও সহযোগিতার ক্যা বলে, তারা তথন ভারতীয় জনতার বা ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না। কোন কোন মহলে ইদানীং বলা হচ্ছে যে নাংশীদের সাক্ষল্যের দক্ষন বর্তমান যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়।

একথা নিতান্তই শিশুসুলভ এবং এদেশের কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তিকে তা প্রভাবিত করতে পারবে না।

পরিশেষে ইংরেজ সরকারকে আমি ঠাণ্ডা মাধায় ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি, বদি তারা পরাধীন ভারতের সহায়সম্বল নিয়ে তাই দিয়ে ব্রিটেনকে রক্ষা করার প্রয়াস করে তাহলে তার ফল কী দাঁড়াবে। এই পন্থায় ইংলণ্ড পরিত্রাণ পাবে না অথচ তা ভারতের পক্ষে আরপ্ত সর্বনাশা হতে পারে। স্বাধীন, শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভারত যে কোন প্রকার বিপদ থেকে অপরের সাহায্য বিনা শুধু নিজেকেই রক্ষা করবে না, তা ব্রিটেন সমেত মিত্রভাবাপর অস্থাস্ত রাষ্ট্রেরও বিপদের সহায় হতে পারবে। আমাদের আন্তরিক এছ আবেদন সত্বেও যদি ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা বিবেচনাবোধবিরহিত হয়, তাহলে, মহাত্মা গান্ধী যাই বলুন বা করুন না কেন, ভারত সরকার যে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে যাছে তাতে আমাদের সমর্থন নেই।

# দেশবন্ধু দীৰ্ঘজাবী হোন

১৫ই জুন, ১১৪০, করওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় ।

দেশবন্ধু চিত্তরপ্তন দাশ আমাদের এই ধরাধাম ত্যাগ করে যাবার পর দীর্ঘ পনেরো বছর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তাঁর স্বাধীন ভারতের স্থপ্প বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তথনকার মত কিছু কিছু পরিকল্পনায় তিনি সাক্ষল্যলাভ করেছিলেন। ঠিক যে সময় জনসাধারণ তাঁর কাছ থেকে আরও বড় কিছু আশাকরছিল, তথনই মৃত্যুর নির্মম হাত তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তিনি তাঁর দেশবাসীর অকুপণ ভালবাসা লাভ করেছিলেন। তারা তাঁকে তাদের হৃদয়াসনে প্রতিপ্তিত করেছিল। সেইজন্ম তাঁর তিরোধানের শোক যেমন সর্বাত্মক তেমনিই আন্তরিক হয়েছিল। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত, তবু আমাদের একথা ভোলা উচিত হবে নাযে, পরম গৌরবের মধ্যে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। সেইসব হতভাগাদের একজন তিনি ছিলেন না যারা জীবনের মহত্বের কাল অতিক্রম করেও বেঁচে থাকে, যারা জীবনের ভাটার টানের পরেও টিকে থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রয়াপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

আজ, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর প্রাক্কালে আমাদের মনে একটি চিন্তাই জাগছে—"হে দেশবন্ধু! ঝঞ্চাক্ষ্ক এই ছ:সময়ে তোমাকে ভারতের দরকার।" আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের সেই ছলভ সমন্বয় যা নেতৃত্ব গঠনের মূল উপকরণ, এবং তাঁর অসামান্ততার যা গোপন রহস্ত, তার প্রয়োজন এখন আমরা যত বোধ কর্রছি, আগে কখনও তত বোধ করিনি। আমরা সেই উদার ভালবাসা চাই যা তাঁকে জনসাধারণের বন্ধু করেছিল এবং মুসলমান ও অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এনেছিল।

আমরা চাই সেই কর্মোগুম যা তাঁকে বিশ্রাম.নিতে দেয়নি এবং

সংগ্রামের পর সংগ্রামে তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেছে। সর্বশেষে আমরা চাই স্বাধীনভার সেই সর্বগ্রাসী উদ্মাদনা, আর সব প্রেরণার যা উৎস, আর সব কর্মের যা চালক।

তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের প্রান্ধা ও কৃতজ্ঞতার বাংসরিক অর্ঘ নিবেদন করছি। যারা মহৎ হতে চায়, মহতের যেথানেই দর্শন হোক, তার অর্চনা করে তাদের জীবন শুরু করতে হবে। যারা বীর হতে চায় প্রথমে তাদের বীরপূজা করতে শিখতে হবে। সেইজন্ম ১৬ই জুনের বাংসরিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং সেই উপলক্ষ্যে জনসাধারণের সকল অংশের সমবেত হওয়া কর্তব্য।

আমি দেশবন্ধ্র একজন অমুগত শিশু ছিলাম। স্বর্গতঃ সেই মহাত্মার কথা বলতে গেলে, নিজেকে সংযত রেথে কিছু বলা ছন্ধর। যে ঋণে আমি তাঁর কাছে ঋণী তা কথনই পরিশোধ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, দেশবন্ধ্র শিক্ষা তার অন্তিত্বের দক্ষে এক হয়ে গেছে।

#### প্যারিসের পর

১৫ই জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

এই সেদিন নাংশীবাহিনী যথন মুখে "নাখ্ পারিস্" ( "প্যারিস চলো" ) আওয়াজ করতে করতে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে অনুপ্রবেশ করল, তথন কে ভাবতে পেরেছিল তারা এত শীঘ্র তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে ? আমাদের চোথের সামনে সামরিক রণকোশলে এ যেন এক অলৌকিক ঘটনা। এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে নেপোলিয়নের যুদ্ধাভিযান কিংবা ১৮৭০-এর ফ্রাঙ্কো-রুশিয়ান যুদ্ধে সিডানে বিপর্বয়। করাসী হাই কমাণ্ড যাই বলুক না কেন, প্যারিসের পতনের পর যন্ত্রচালিত যানবাহন, অসংখ্য ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের সামনে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ আর সম্ভব নয়। ট্রেনচ্ থেকে যুদ্ধ করার দিন শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু এর পরে কী ? একথা সুস্পষ্ট যে রেন'র সরকার গ্রেট বিটেনকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে জার্মানির সঙ্গে আলাদাভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে না। কিন্তু কতদিন তিনি ফরাসী জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে থাকতে পারবেন ? তাঁর কেবিনেটের পতন, জার্মানি ও ইটালির কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব, এসকল শর্তে শান্তিচুক্তি করতে প্রস্তুত এমন একটি নতুন কেবিনেট—এই সব্ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। এই সেদিন বিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার উইন্স্টন চার্চিল তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় এই বিষয়ে অশুভ ইঙ্গিত করেছেন।

এবং ইংলগু ! ফ্রান্স থাক বা যাক ইংলগু কী করবে ! এই প্রশ্নের জ্বাব দিতে পারে ব্যাথ্যাতীত সেই শক্তি— "জনসংধারণের মনোবল"। হর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ জনগণের মনোবল বেশ মোক্ষম ধাকা থেয়েছে এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী ও অক্যান্ত মন্ত্রীদের বক্তৃতা। ব্রিটিশ জনগণকে তাদের একথা বলার দরকার হচ্ছে কেন, তারা শ্মশানযাত্রীর মত গন্তীর মূখ করে যেন ঘুরে না বেড়ায়? ছনিয়াকে একথা বলার দরকার হচ্ছে কেন যে, গ্রেট ব্রিটেন যদি নাংদী-অধ্যুষিত হয়, তবু সাম্রাজ্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং যথাকালে দেদিন দেখা দেবে যথন নয়া ছনিয়া সাবেকী ছনিয়াকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে? ইংরেজরা তাদের একরোখা নাছোড়বান্দা স্বভাব ও নি:শঙ্ক মনোবলের জন্য বিখ্যাত। সম্ভবত তারা আজ তাদের ইতিহাসের কঠিনতম অগ্নিপরীক্ষার সন্মুখীন। দেখা যাক কীভাবে তারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তরুণ জেনারেল ও সামরিক কুশলীদের উদ্ভাবিত নতুন এক সামরিক টেকনিকের সহায়তায় নাংশীরা অঘটন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। মিত্রশক্তি বয়োরদ্ধ সেকালের যুদ্ধখ্যাত জেনারেলদের উপর নির্ভর করেছে। দেখা গেল জেনারেলরা পেরে উঠছেন না। নাংশী জেনারেলরা তাদের নতুন টেকনিক কি নিঃশেষ করে ফেলেছে! মিত্রপক্ষের কি সামরিক কোন গুপু রহস্ম আছে অথবা কোন নতুন টেকনিক কি জানা আছে! এই ছটি প্রশ্নের উত্তরের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে।

জার্মান সেনাবাহিনীর রাসায়নিক প্রস্তুতির কথা আমরা আনেক শুনে আসছি। সতাই কি তারা রাসায়নিক যুদ্ধের নতুন কোন ত্রুটিহীন টেকনিক উদ্ভাবিত করেছে? যদি তারা তা করে থাকে, তাহলে আগামী দিনে আমরা তার প্রমাণ পাব। এবং তথন দেখা যাবে নতুন অবস্থার মধ্যে মামুষের মনোবল কী করে টিকে থাকে। তা কি ভেঙে পড়বে, যেমন ইটালীয়ানদের বিমানের আক্রমণে সাহসী আবিসি-নিয়ানদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল? অথবা আত্মিক শক্তি

বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে. গ্রেট ব্রিটেন-অধ্যুষিত হ্বার পর যুদ্ধ কী করে চলতে পারে, সভ্যিই ভেবে ঠিক করা কঠিন। পাছে শাপান সুদূর প্রাচ্যে গোলমাল বাধায়, সেইজন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার একটা সীমা অভিক্রম করা সম্ভব নয়। এবং এমন কোন আশা নেই যে স্থার স্ট্যাকোর্ড ক্রিপ্স্ জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়াকে বিভক্ত করতে সমর্থ হবে। অনেক বেশি সম্ভব বলে মনে হয়, একদিকে সোভিয়েত রাশিয়া এবং অপর্যদকে জার্মানি ও ইটালির মধ্যে নিশ্চিত মতৈক্য রয়েছে। সেই মতৈক্যের শর্ত কী হতে পারে আমাকে যদি কল্পনা করতে বলা হয়, আমি তাহকে নিয়ালিখিত মত আন্দাজ করতে পারি:

- (১) বঙ্গকান অঞ্চল বাদ দিয়ে ইওরোপীয় মহাদেশের উপর জার্মানির একাধিপত্য থাকবে।
  - (২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালীর একাধিপত্য থাকবে।
  - (৩) বলকান ও মধ্যপ্রাচ্য হবে কশ প্রভাবিত অঞ্চল।
- (৪) আফ্রিকার সম্পদ ও সম্বল বৃহৎ শক্তিরা সকলে ভাগ করে নেবে।

যেহেতু জার্মানি ও ইটালী উভয়েই—এবং সম্ভবত সোভিয়েত রাশিয়াও—আপাতত গ্রেট বিটেনকে পয়লা নম্বরের সাধারণ শক্ত বলে গণ্য করে, সেইজ্ব্য খুবই সম্ভব, বিটিশ সামাজ্যকে ভাগ করে নেবারও তাদের এক পরিকল্পনা আছে। তারা জানে ডাচ ইণ্ডিজ্ব খেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি সমগ্র দ্বীপবহুল সমুদ্রথণ্ডের উপর জাপানের পুরু দৃষ্টি সর্বদা রয়েছে, সেইজ্ব্য এই কার্যোদ্ধারে ভারা জাপানেরওঃ সাহায্য ও সহযোগিতা চাইতে পারে।

এইসব পরিকল্পনার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায় থাকছে এবং কীজাবে থাকছে ? যারা ভারতের জনগণের নেতা বলে নিজেদের দাবি করেন তাঁরা এর জবাব দিন।

#### নাগপুরে স্বাগত

১৫ই জুন, ১১৪•, করওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

মুদলিম লীগের এবং কংগ্রেদের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ের পরে কিংবা দেই দময়েই নাগপুরে ১৮ই জুন ফরওয়ার্ড রক-এর নিখিল ভারত কনফারেলের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। নিখিল ভারত কনফারেল অনুষ্ঠিত হওয়া এখন দময়োচিত, একথা ছাড়াও বর্তমান যে দক্ষট ঘনীয় ঘনীভূত ও আরও খারাপ হয়ে উঠছে দেই-জ্ব্যুও অবিলম্বে অধিবেশন অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই কনফারেন্সের কর্তব্য কী হবে ? গত বারো মাসের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে নি:দন্দেহে আমাদের অনেক হিদাবনিকাশ করতে হবে, নিজেদের কার্যকলাপ বিচার-বিবেচনা করতে হবে, অতঃপর আমাদের বর্তমান নীতি ও কার্যক্রম অনুমোদন করতে হবে কিংবা যদি প্রয়োজন হয় তা দংশোধনও করতে হতে পারে। কিন্তু তার পেকেও বেশি জরুরী, ইংরেজ সরকার বনাম আমাদের নীতি ও কার্যক্রম কী হওয়া দরকার তা হির করা। মার্চ মাদে রামগড়ে যে সংগ্রামের স্ত্রপাত হয়েছে তা আরও তীব্র ও আরও ব্যাপকক্ষেত্রে প্রদারিত করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্ম আমাদের কাজ করে যেতে হবে। ওই ছটি বিষয় থেকে স্বভাবত অনেক প্রশ্ন দেখা দেবে। সেই সব প্রশ্নের সম্ভোষজনক জ্বাব

এই প্রদক্ষে ভারতসচিব মিস্টার এমেরি দি হিন্দুস্থান টাইম্স্-এর লগুন দংবাদদাভার কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শিক্ষাপ্রদ। তা থেকে আবার সুস্পষ্ট হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদীরা কথনও ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করবে না। জার্মানরা যথন প্যারিসের দ্বারপ্রাস্তে তথন এই বিবৃতিটা প্রচার করা হয়। স্বদেশে বিপদের সম্মীন হয়ে ইংরেজ সরকার এখন ভারত ও ভার সহায়সম্পদের উপর নির্ভর করতে উদ্গ্রীব। যেন পরাধীন ভারত, দরিত্র শোষিত ভারত বর্তমান সঙ্কটে সাম্রাজ্যবাদী ইংলগুকে রক্ষা করতে সমর্থ। যেখানে নেতারা মানসিক ও নৈতিক অবসাদে আছের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কোনপ্রকার উত্তাক্ত না করতে কৃতসংকল্প, সেক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যুৎ সতি।ই অন্ধকারাছের।

কিন্তু আমরা কি হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে ধাকব ! কারান্তরালে আমাদের বন্ধুরা জানলার গরাদের ভিতর দিয়ে বাইরের জগভের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের আমরা কী বলব !

বাংলায় এবং বাংলার বাইরে করওয়ার্ড রক-এর উপর সাম্রাজ্যবাদী হামলা উত্তরোত্তর নির্মম হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শোষণ করবার জন্ম সারা দেশে যুদ্ধকমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা যথন ইতিহাসের এইরকম অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মূখীন তথন আমরা সম্পূর্ণ দায়িতের সঙ্গে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের জানিয়ে দিচ্ছি: "আমরা তোমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। তোমরা যা খুশি করতে পার কিন্তু স্বাধীনতার পথে আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে পারবে না।"

## নাগপুর অভিভাষণ

১৮ই জুন, ১৯৪•, নাগপুরে অমৃষ্টিত নিধিল ভাবত করওয়ার্ড ব্লক কনফারেন্সের দিতীয় অধিবেশনে প্রদন্ত প্রেসিডেণ্টের অভিভাষণ।

#### ক্মরেডগণ,

১৯৩৯ সালের মে মাসের প্রথম দিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গুরুকপূর্ব এক অধিবেশনের পরে কলিকাতায় ভারতীয় ভাতীয় কংগ্রেসের কয়ওয়ার্ড রক-এর পত্তন হয়। ১৯৩৯ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে করওয়ার্ড রক-এর নিখিল ভারত কনফারেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই রক-এর গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। তারপর এক বছর পার হয়ে গেছে—এই বছরটি শুধ্ ভারতের ইতিহাসে নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রনীয় হয়ে ধাকবে। আমাদের এই সমাবেশ সেইজন্ত অভ্যন্ত সময়োচিত হয়েছে এবং ঠিক যে সময়ে হওয়া উচিত তার একদিনও আগে হয়নি। আমাদের অনেক হিসাবনিকাশ করতে হবে, আমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক বিচার-বিবেচনা করতে হবে। যে সঙ্কট আজ ভারত ও ছনিয়াকে অভিভূত করেছে, যা শুধ্ দিনে দিনে নয়, ঘন্টায় ঘন্টায় তীব্র হয়ে উঠছে ও বিকটাকার ধারণ করছে, সেই সকটে আমাদের কর্মপন্থা কী হবে অতঃপর আমাদের তা নিরূপণ করতে হবে।

আপনাদের সামনে আমি প্রথম যে প্রশ্নটি তুলে ধরতে চাই তা এই: "আমাদের নীতি ও কর্মপন্থা কি সঠিক হয়েছে! এবং করওয়ার্ড রক পত্তন করে আমরা কি দেশের সর্বাধিক স্বার্থকে রক্ষা করতে পেরেছি!" এই প্রশ্নে আমার জবাব: "নিশ্চয় ঠিক এবং আমরা তা পেরেছি।" আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, চারটি বিষর বিবেচনা করে আমরা করওয়ার্ড রক গঠন করতে বাধ্য হই। দক্ষিণ- পদ্বীরা স্থনির্দিষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেয় যে ভবিশ্বতে তারা বামপদ্বীদের সহযোগিতায় কাজ করবে না এবং আমরা যে মিশ্রা কেবিনেটের দাবি করেছিলাম তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী এবং দক্ষিণপন্থীরা আমাদের জানিয়ে দেন যে, নিকট ভবিশ্বতে জাতীয় সংগ্রামের কথা উঠতেই পারে না। তৃতীয়ত, কংগ্রেসের মধ্যেকার দামাজ্যবাদবিরোধী ও প্রগতিবাদীদের বামপদ্বী রক-এর নামে সংহত করার প্রয়াস সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা বর্জন করে। অতএব বামপদ্বী-সংহতির জন্ম পরবর্তী প্রয়াস কেবল-মাত্র আমাদের দারাই সম্ভবপর ছিল এবং সেইজন্ম করওয়ার্ড ব্লক-এর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। চতুর্থত গান্ধীবাদীরা বা দক্ষিণপন্থীরা আগে থেকেই নিজেদের গান্ধী সেবাসজ্বের আওতায় সংহত করেছিল এবং আমাদের তরকে আরও দেরি করলে কল হত এই যে, কংগ্রেসের ভিতরে যারা বামপন্থী ছিল দক্ষিণপন্থীরা তাদের কণ্ঠরোধ করত।

১৯৩৯ সালে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ১৯২০ ও ১৯১১ সালে বামপন্থী হয়ে যারা কংগ্রেসে প্রবেশ করেছিল এবং প্রায় ছাই দৃশক ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিজেদের করায়ত্ত রেখেছিল, তারা বিপ্লবী থাকা দ্রের কথা এমন কি প্রগতিবাদীও আর নেই। এইরকম অবস্থায় রাজনৈতিক প্রগতির পথে আরও অগ্রসর হতে হলে আগে দরকার দেশের মধ্যে এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের মধ্যে যত সাম্রাজ্ঞাবাদ-বিরোধী, মৌলিক সংস্কারবাদী ও প্রগতিশীল শক্তি আছে স্বার সংহতি।

১৯৩৯ দালের এপ্রিল মাদের শেষাশেষি আমি যখন কংগ্রেদ প্রেদিডেন্টের পদ ত্যাগ করে করওয়ার্ড ব্লক গঠন করার কথা গভীরভাবে চিস্তা করছি তখন কংগ্রেদের অত্যন্ত নামজাদা এক বামপদ্মী নেতার দক্ষে আমার গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগা এক আলোচনা হয়। দেই নেতা অবশ্য পরবর্তীকালে গান্ধীবাদীদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি আমাকে উভয় পদ্মা থেকে বিরত হতে উপদেশ দেন এবং তিনি দেইসঙ্গে এও জানান, যেহেতু আন্তর্জাতিক ঝড়ের সঙ্কেত দেখা

দিচ্ছে আমাদের এমন কিছুই করা উচিত হবে না যাতে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। আমি জবাবে বলি, যেহেতু নিকট ভবিয়াতে যুদ্ধ অনিবার্য, এইজগ্যই তো আরও বেশী বামপন্থীদের আগে থেকে প্রস্তুত ও সংগঠিত থাকা উচিত যাতে যুদ্ধপরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থীরা যদি এগিয়ে যেতে নারাজ হয়, আমরা নিজেরাই অন্তত কিছু একটা করতে পারি। দক্ষিণপত্তী ও বামপত্তীদের মধ্যে মতপার্থক্য এত মৌলিক হয়ে উঠল যে একটা ভাঙন, তা স্থায়ীই হোক, সাময়িক হোক, অপরিহার্ব হল। অবস্থা যথন এইরকম, বাইরের অথবা আন্তর্জাতিক সঙ্কট আমাদের আচ্ছন্ন করার আগে আভ্যন্তরিক সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া এবং তাকে অতিক্রম করা বাঞ্ছনীয় ছিল। আমি একথাও বলেছিলাম যে, যদি আমি আমার বন্ধর উপদেশ মেনে নিয়ে আপাতত চুপ করে থাকি, তাহলে আন্তর্জাতিক সঙ্কট যখন দেখা দেবে তথন অবস্থার পরিণতি আরও ঘোরতর হবে। সেই সঙ্কটে আমরা দক্ষিণপন্থীদের দক্ষে কথনোই একমত হতে পারব না। কিন্তু তথন যদি আমরা নিজেদের মতে চলতে চেষ্টা করি অনেকেই আমাদের দোষ দেবে যে আমরা ভাঙন ধরাচ্ছি। তাছাড়াও, স্বাধীনভাবে আমরা যদি চলতেও চাই, আমাদের পিছনে তথন নির্ভর করার মত কোন সংগঠনও থাকবে না। অতএব, আমার বন্ধর যুক্তিতে আমার বক্তব্যই লোরদার হয়েছিল।

বিগত বারো মাসের দিকে তাকিয়ে আমরা কি দাবি করতে পারি না যে, আমাদের নীতি ও কর্মপন্থা যে সঠিক ঘটনাবলী থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে ? স্বামী সহজানন্দ ও অধ্যাপক রঙ্গের কিষাণ সভা, কমরেড যাজ্ঞিক ইত্যাদি এবং করওয়ার্ড ব্লক ছাড়া আজ্ঞ দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত আর কে আছে ? ১৯৩৯-এর জুন মাসে করওয়ার্ড ব্লক গঠনের পর যে বামপন্থী সংহতি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা এখন ভেঙে গেছে। রায়পন্থীরা ( অথবা র্যাডিকাল লীগ দলীয়রা ), কংগ্রেস সোভালিস্টরা এবং ক্মিউনিস্টরা (অথবা ত্যাশনাল ক্রন্টপন্থীরা) একে একে বামপন্থী-সংহতি কমিটি ত্যাগ করেছে এবং

এদেশের বামপন্থী আন্দোলনের স্টীম্থ হিসেবে কাজ করে চলেছে কেবলমাত্র কিষাণ সভা এবং করওয়ার্ড রক। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে আমরা যথন নিথিল ভারত আপস্বিরোধী সম্মেলনের অমুষ্ঠান করি, তথনই একথা স্থুস্পপ্ত হয়। সেথানে আমরা দেখতে পাই রামপন্থীরা, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট্রা এবং স্থাশনাল ফ্রন্টপন্থীরা সম্মেলন বয়কট করে এবং গান্ধীবাদীদের সঙ্গে হাত মেলায়।

আজ সন্দেহের সামাশ্যই অবকাশ আছে যে, যদি কিষাণ সভার, ফরওয়ার্ড ব্লক-এর অস্তিব না থাকত, তাহলে গান্ধীবাদীরা গত বারো মাস ধরে যে নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলেছে তার প্রতিবাদ করার মত একটি কণ্ঠস্বরও শোনা যেত না।

আমাদের আরও একটি প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে: "গত এক বছরে আমরা বাস্তবিক কী কাজ করতে পেরেছি।"

প্রথমত, আমরা দাবি করতে পারি, কংগ্রেস দলের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতা ও আপসের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল আমরা তা
সাফল্যের দঙ্গে প্রতিহত করেছি। আমাদের উত্যোগ ছিল বলেই ইংরেজ
সরকারের নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করতে
বাধ্য হয়েছে। যদি তারা বাধ্য না হত, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের
দালাল হয়ে তাদের ভারত সরকারের যুদ্ধনীতিকে কার্যকর করে যেতে
হত। আজ অবধি সর্বপ্রকার প্রয়াস সত্তেও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে
প্রথমও পর্যন্ত কোন আপসে আসা যে সম্ভব হয়নি এই জন্ম আমরা
বিধিসঙ্গতভাবে কিছু কৃতিহে দাবি করতে পারি।

দিতীয়ত, যুদ্ধ চালাবার ব্যাপারে কংগ্রেদের সহযোগিতালাভের
সর্বপ্রকার প্রয়াস এযাবং আমরা ব্যর্থ করেছি। বন্ধুদের স্মরণে আছে,
১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে মহামাত্য বড়লাট যখন যুদ্ধপরিস্থিতি
নিয়ে আলোচনা করার জ্ঞা মহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় আমন্ত্রণ করেন,
ভখন মহাত্মাজী জানান যে তাঁর অভিমত এই যে, বর্তমান যুদ্ধ চলাকালে গ্রেট ব্রিটেনকে ভারতের বিনাশর্ডে সাহায্য করা উচিত।
উল্লিখিত সাক্ষাংকারের পরেই সংবাদপত্রের এক বির্তিতে মহাত্মাজী

ওই কথারই পুনরুক্তি করেন। এতংসত্তেও, যে-কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজ্ঞিকে অন্ধভাবে অমুসরণ করে, তা এখনও পর্যন্ত এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাঁর অভিমত অগ্রাহ্য করেছে। কিষাণ সভা ও করওয়ার্ড রক না থাকলে তা কি ঘটত ?

ভূতীয়ত, সম্ভবত আমরা দাবি করতে পারি যে আমরা সংগ্রামের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। আজ্ব আমরা দেখতে পাল্ডি কংগ্রেস নেতারা সাট পাান্ট পরে কুচকাওয়াজ করছে এবং কংগ্রেস কমিটিগুলিকে 'সত্যাগ্রহ কমিটি'তে রূপান্থরিত করা হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণপন্থী নেতাদের মুথে সর্বদা সংগ্রামের বুলি শোনা যাচ্ছে। এই সব কি সম্ভব হত যদি করওয়ার্ড ব্লক না থাকত এবং রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলন যদি না বুঝিয়ে দিত জনমতের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে ? আজ্ব সংগ্রামের কথায় আকাশ-বাতাস যে ভরে উঠেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং আমাদের দেশবাসী যতই এই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে ততই তারা আপসের পথ থেকে দ্বে সরে যাবে।

পরিশেষে আমরা দাবি করতে পারি যে, আমাদের যতটুকু শক্তিও সহায়সম্বল ছিল দব নিয়ে রামগড়ে আমরা আমাদের সংগ্রাম শুরু করি। গত তিন মাদে আমাদের সহকর্মীদের অনেকে, তাঁদের মধ্যে দেশের গণ্যমান্ত ব্যক্তিরাও আছেন, গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হয়েছেন। ক্ষরওয়ার্ড রক-এর নিথিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটির নজ্পন সদস্ত বর্তমানে কারাবাদে কিংবা অন্তরীণ অবস্থায়। তাঁরা ছাড়াও, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, অধ্যাপক রঙ্গের মত কিষাণ সভার আরও অনেক নেডা এখন কারান্তরালে।

রামগড়ে আমরা যে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করেছি তা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে ও প্রসারলাভ করছে। বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে ভা বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এই সংগ্রামের স্ত্রপাত হর ১৯৪০-এর জামুয়ারি মাসে নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে। ১৯৩৯-এর সপ্টেম্বর মাসে সরকার কতকগুলি কঠোর অভিনাল জারী করে নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলা কংগ্রেস বে আইন অমাস্থ আন্দোলন শুরু করে তার দাক্ষিণ্যে ১৯০৯-এর দেপ্টেম্বরের আগে বে 'স্থিতাবস্থা' ছিল তার অনেকটা ফিরিয়ে আনতে আমরা সমর্থ হই। ১৯৪০-এর ২৫শে ও ২৬শে মে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক কনকারেন্সের যে বিশেষ অধিবেশন হয় দেখানে প্রদেশের পরিস্থিতি পর্বালোচনা করা হয় এবং সংগ্রাম ভীব্রতর করারও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রসারিত করার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ত যে সমালোচনা হয়ে থাকে তার হু-একটি উল্লেখ করব। যেমন, আমাদের বলা হয় আমরা কংগ্রেদে ভাঙন ধরিয়েছি। আসলে কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে গান্ধী-বাদীরাই ভাঙন এনেছে। আমরা বর্ষাবরই মিলিভভাবে কাজ করার সপক্ষে এবং যাতে মিলিভভাবে কাজ স্থানিশ্চিত হয় সেইজ্ন্য মিঞা কেবিনেট গঠনের পক্ষে দৃঢ় অভিমত জানিয়ে এসেছি।

আমাদের আরও বলা হয়ে থাকে, আমরা বামপন্থীদের দলে বিভেদ এনেছি। কিন্তু বিভেদ বা অনৈক্য আমরা আনিনি। রাম্মপন্থীরা, কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা এবং স্থাশনাল ফ্রন্টবাদীরাই (অথবা কমিউনিস্টরা) একে একে বামপন্থী সংহতি কমিটি ত্যাগ করেছে। বারো মাস আগে আমরা যেথানে ছিলাম আজ ঠিক সেখানেই দাঁড়িরে আছি। এই কয়েক মাসের মধ্যে দিয়ে আমাদের এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। নির্ধাতন, নিগ্রহ, বিজ্ঞপ—এই শুধু আমাদের ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু অত্যন্ত অবিচলিতভাবে আপসহীন সংগ্রামের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের অসংখ্য সহকর্মী কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের হাতে নিগৃহীত হয়েছে এবং বঙ্গপ্রদেশে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে স্বীকৃতি না দেবার ফলে, যে সব কংগ্রেস কর্মী আমাদের মত চিন্তা করে তাদের কার্যত কংগ্রেস থেকে বিভাজ্তিত.

এই পর্যায়ে বে প্রশ্ন স্বভাবত দেখা দেবে তা এই: "বামপন্থীরা ও অক্যান্তরা আমাদের ত্যাগ করল কেন ?". যতথানি আমি বুঝেছি, কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হরার ভয়ে তারা ভীত এবং হয়ত তারা মনে করে, একবার কংগ্রেসের বাইরে এলে, তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিক্ত হয়ে যাবে। আমার কাছে যা কৌতৃকপ্রদ মনে হয় তা এই যে, এই কমরেডরা আশা করেছিল দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তারা লড়াই করবে, অথচ এটুকু তাদের মাধায় আদেনি যে, বামপন্থীদের হাতে পরাজ্ঞিত হবার আগে দক্ষিণপন্থীরা যা কিছু থারাপ করতে পারে তা করবে এবং কংগ্রেসে তাদের আধিপতা বজায় রাথতে সাধায়ত চেষ্টা করবে। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করতে হলে যে মেরুদণ্ড, যে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা থাকা দরকার এইসব বামপন্থী (অথবা এদের কি ভুয়ো-বামপন্থী বলব) কমরেডদের তা নেই। আমরা আমাদের সংগ্রামের এমন একটা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি যথন ইতিহাস আমাদের সবাইকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচাই করে নেবে এবং ভারতে যথার্থ বামপন্থী কারা ছনিয়ার কাছে তা জানিয়ে দেবে।

আমাদের আরও বলা হয়েছে যে গান্ধীবাদীদের সাহায্য বিনা আমরা যে সংগ্রাম শুরু করেছি তা বার্থ প্রমাণিত হবে। এই অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের জ্বাব এই। আমাদের সংগ্রাম সাকল্য-মণ্ডিত হবে কি হবে না সে সম্পর্কে এত আগে কিছু বলা চলে না। জনগণের তাতে যোগ দেওয়া না দেওয়ার উপর তা নির্ভর করছে। অহিংস সংগ্রামের পতাকাতলে জনতাকে জমায়েত করা সর্বদাই কিছুটা সময়সাপেক্ষ। অতএব আমাদের পক্ষে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা

কিন্তু, তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে সংগ্রাম বার্থ হবে, তার অর্থ কি এই যে, তা শুরু করা উচিত হয়নি ? অন্ত দিক থেকে আমরা কি এই যুক্তি দিতে পারি না যে, ১৯২১, ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর আন্দোলন শুরু করা উচিত হয়নি যেহেতু তার দারা আমাদের স্বরাদ লাভ হয়নি ? বার্থতা প্রায়শই সাকল্যের প্রস্তুতি। সেই হল্য চতুর্থবারেও আমরা যদি বার্থ হই, তাতেই বা কী এসে যায়! চেষ্টা করে সার্থক না হওয়ার থেকে একেবারে চেষ্টা না করা অনেক বেশী অসম্মানজনক। সারা ছনিয়া আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ছনিয়ার স্বাধীন জাতিগুলি আমাদের সম্পর্কে কী ভাববে আমরা যদি আমাদের সামনে যে স্কুবর্গ স্কুযোগ দেখা দিয়েছে—যে স্কুযোগ যে কোন জাতির জীবৎকালে ছর্লজ্ঞ—তা হেলায় হারাই! কিন্তু আমরা যদি লড়াই করে বার্থ হই, কেট আমাদের সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাববে না।

আরেকটা দিক আছে যা আমরা অগ্রান্ত করতে পারি না। আজ আমরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে দায়ির পালন না করি, আজ থেকে বিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের ভবিষ্তুৎ বংশধরদের আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা হবে আমরা কি তাভেবে দেখব না ? ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে যে নেতারা দেশকে বিপথে চালিত করেছিল তাদের সম্পর্কে আজকের জনসাধারণ কী ভাবে ? সেইজন্ত একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই, আমরা যদি দেশের ডাকে সাড়া দিতে না পারি এবং অবিলম্বে সংগ্রামে যোগনা দিই, তাহলে ইতিহাস বা ভবিষ্তুং দেশবাসী কেউই আমাদের ক্ষমা করবে না।

বারো মাস আগে করওয়ার্ড ব্লক যথন গঠিত হয় তথন আমরা আসর সংগ্রামের ভাবনায় এবং তার জন্ম কী করে আগে থেকে তৈরী হওয়া যায় সেই চিন্তায় প্রায় অভিভূত হয়েছিলাম। সে সময়ে আমরা জানতাম না আমাদের পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার প্রয়াসে বাইরের ঘটনাবলী এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাসল্লিবেশ যদি একান্তই আমাদের সাহায্য করে তা কতথানি করবে। স্কৃতরাং আমাদের জীবনে ও কর্মে 'আত্মনির্জরতা'কে আমরা আমাদের লক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজ পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বৈরী সাম্রাজ্যবাদগুলির মধ্যে যে যুদ্ধ চলেছে তাতে যারা পুরনো তারা দিত্যেই নাকালের একশেষ হচ্ছে। প্রথম কয়েক সপ্তাহে জার্মানরা বিত্যুৎগভিত্তে আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে কত রাজা ও

ব্রাজ্জের পতন ঘটেছে এবং জার্মান সেনাবাহিনী প্যারিসের দ্বারদেশে উপনীত হয়ে সব শহরের সেরা এই শহরকে এমনভাবে দখল করে নিল যা সাধারণ লোকের কাছে সামরিক যুদ্ধপরিচালনায় অঘটন বলে মনে হয়েছে। দুরবিনের চোখে দেখা বিচিত্র দৃষ্ঠপটের মত ইওরোপে ষা ঘটে যাচ্ছে তার অবশ্যম্ভানী প্রতিক্রিয়া ভারতের উপরেও পড়েছে। ইওরোপে ব্রিটেনের সামাজ্যবাদী পরাক্রমের উপর প্রতিটি আঘাত আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এবং অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে ব্রিটেনের দৃঢ়মুষ্টি শিধিল হতে বাধ্য। আমরা ভারতে কী করছি সেদিকে একেবারে দৃকপাত না করে ইতিহাসের চাকা ঘুরেই চলেছে। অতএব একটা শিশুরও বোঝা উচিত, আত্মকের পরিবর্তিত অবস্থায় পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করতে হলে বারো মাস আগে আমাদের যে প্রচেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করা দরকার ছিল এখন তার থেকে অনেক কম প্রয়োজন হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী আমাদের সামনে যে স্থযোগ এনে দিয়েছে তা পুরোপুরি সদ্বাবহার করতে হলে আমাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট একতা ও নংহতি থাকা একান্ত দরকার। সারা ভারত যদি আজ সমস্বরে নিজের কথা বলতে পারত তাহলে আমাদের দাবি প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত। এর থেকে দাড়াচ্ছে, আমাদের যেমন জাতীয় সংগ্রামকে ভীব্রতর করার ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা ভাবতে হবে, একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় একতা ও সংহতিকে যতদূর সম্ভব বিকশিত করার জন্ম সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই সংগ্রাম অবশ্যক। বিনা সংগ্রামে আমাদের শাসকরা সহজে নোয়াবে না। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানিযে সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিহাস থেকে কথনই শিক্ষা লাভ করে না। তাছাড়া জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বামপন্থীরা যে চাপ দিয়ে চলেছে তা যদি প্রত্যাহাত হয় আমাদের নিজেদের নেতারাই হয়ত ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের দঙ্গে আপসরফা করতে প্রলুক হবে। অতএব সংগ্রামকে তীব্রতর ও প্রদারিত করতে এবং একই সঙ্গে জাতীয় একতা ও সংহতির বিকাশ ঘটাতে কী কী ব্যবস্থা আপনাদের এথনই অবলম্বন করা উচিত আপনাদের তা বিবেচনা করতে হবে।

জাতীয় একতার আগে দরকার সংগ্রামের সক্রিয় কার্যক্রমের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরে একতা এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মত অক্সান্ত সংগঠনের মধ্যেও একতা।

সময় থাকতে আমরা ষদি আমাদের মধ্যে যথেষ্ট একতা ও সংহতির বিকাশ ঘটাতে পারি, আমরা তাহলে ভালোমত আশা করতে পারি, দেশের মধ্যে সংগ্রাম চললেও এবং ইওরোপ যদি দারুল ছর্ষোগের কবলিত হয় তাহলেও ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের কাছ থেকে ভারতের জনগণের কাছে ক্ষমতার হস্তাস্তর শান্তিপূর্ণ উপায়েই হবে। ভারতের বিপ্লবকে রক্তাক্ত বিপ্লব হতেই হবে অথবা সেই বিপ্লবকে কিছুকাল বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। বরক্ষ যতটা সম্ভব তা শান্তিপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং শান্তিপূর্ণ রূপাস্তর কেবলমাত্র তথনই স্থানিশ্চত হতে পারে যথন জনগণ একতাবদ্ধ এবং তাদের স্বাধীনতা লাভ করতে তারা দৃঢ়সংকল্প হবে।

আপনাদের কাছে আমার নিজের প্রস্তাব এই যে, আমাদের এখনই দেশময় একটি আওয়াজ ভুলে সকলকে এক লক্ষ্যে টেনে আনতে হবে। সে আওয়াজ—"ভারতের জনগণকে সব শক্তি দিতে হবে।" এই আওয়াজ জনতাকে মূহূর্তের মধ্যে নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত করবে। এই দাবিকে কার্যকরভাবে ও ছনিবারভাবে উপস্থাপিত করার জন্ম জাতীয় ঐক্যলাভের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে। এই প্রয়াসের জন্ম এমন একটি সংগঠন গড়ে ভোলার প্রয়োজন হবে যা সকল অবস্থায় জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও শৃষ্ণালা বজায় রাখবে। সর্বদলীয় ভিত্তিতে সংগঠিত নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা এই রকম সংগঠনের প্রয়োজন পূরণ করবে। কিন্তু এই রকম সংস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে এবং পরাধীন ভারত রক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকবে না। আমাদের নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার একমাত্র লক্ষ্য হবে আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা। যতদিন ভারত পদানত থাকবে অন্ত কোন শক্তি বা ক্ষমতার হাত থেকে দেশুকে সামরিকভাবে রক্ষা করার প্রশ্ব কেবলমাত্র সরকারের ভাবনার

বিষয়, জনসাধারণের নয়। আমাদের দাসহকে বজায় রাখার জন্ম যে লড়াই তাতে আমাদের কী স্বার্থ থাকতে পারে, কারণ পরাধীন ভারতকে রক্ষার জন্ম লড়াই করার অন্তর্নিহিত অর্থ একমাত্র এই।

এই ভাষণের উপসংহারে থাকবে আজকের ও আগামীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর বিচার-বিবেচনা। তার আগে আমি আপনাদের ফরওয়ার্ড রক-এর ঐতিহাদিক ভূমিকা কী তা শ্বরণ করিয়ে দিতে চাই। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ফলে ব্লক-এর আবির্ভাব ঘটেছে। কোন একজন ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত কোন গোষ্ঠীর তা সৃষ্ট নয়। যতদিন তার দারা ঐতিহাসিক কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে, আভ্যন্তরিক বা বাহিরিক সকল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তা বেঁচে থাকবে এবং তার বিকাশ ঘটবে। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে, আমাদের ইতিহাদের দংগ্রামপরবর্তী পর্যায়ে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর পালনীয় একটি ভূমিকা আছে। স্বাধীনতাকে জয় করে আনার পর তাকে রক্ষা করার দায় তার এবং গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সমাজ-তম্বের চিরস্থন নীতির ভিত্তিতে তাকে গড়ে তুলতে হবে নতুন এক ভারত, এক সুখী ভারত। আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করার পর আমাদের ত্রত উদযাপিত হয়েছে এই রকম চিস্থা করে আমরা যেন মারাত্মক ভুল না করি। যে সংগঠন বা পার্টি স্বাধীনতা জয় করে আনবে যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। কেবলমাত্র এই উপায়েই প্রগতির অবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকবে।

আজ আমরা যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি এবং সম্ভবত আগামী কাল তার যা রূপান্তর ঘটবে এবারে তাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। উইন্স্টন চার্চিল ও পল রেন র খোলাখুলি বিবৃতিগুলি পড়বার পর যুদ্ধের ধরিত গতি থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রধান যে দিকগুলি প্রকট হয়ে উঠছে সে সম্পর্কে আমরা চোথ বুজে থাকতে পারি না। চেম্বার অফ ডেপুটিস্-এ এম. পল রেন পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি দেন (মিত্রশক্তির জয় কেবলমাত্র অলোকিক শক্তিতেই সম্ভবপর) তা যে তদানীস্তন শামরিক অবস্থার নির্ভূল চিত্র, প্রতিদিন তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। সে চিত্রে তথনই যদি নিরাশার অন্ধকার থাকে, তার পর থেকে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে। আজ আশার সন্তাবনা নিঃসন্দেহে ক্ষীণ। এবং এই যুদ্ধ সর্বাত্মক যুদ্ধ এই কথা মনে রাখলে আমরা ব্বতে পারি যার। হারছে তারা কী অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে।

আমরা মেনে নিতে রাজী আছি যে, মিদিয়ঁ রেনঁর "সংগ্রাম তীব্রতর করার ... এবং হাল ছেড়ে না দেবার" সোচ্চার প্রস্তাব সাহস ও সংকল্পবাঞ্জক এবং তারে কথাগুলো শৃষ্ঠাগর্ভ বাগাড়ম্বর নয়। এসব সত্ত্বেও তার কথায় প্রতায় হয় না যথন তিনি বলেনঃ "আমরা আমাদের প্রদেশগুলির মধ্যে কোন একটিতে নিজেদের আবদ্ধ করে রাথব এবং যদি সেথান থেকে বিভাড়িত হই আমরা উত্তর আফ্রিকায় চলে যাব, এবং প্রয়োজন হলে আমেরিকায় আমাদের অধিকারভুক্ত যে সব জায়গা আছে সেধানে যাব।"

যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে নিশ্চয় এ উপায় খুব প্রশস্ত নয়।
মিত্রপক্ষ ইওরোপে যদি তিষ্ঠোবার ঠাই না পায়, আফ্রিকা থেকে,
এশিয়া থেকে, এমন কি আমেরিকা থেকেও লড়াই চালানো তাদের
পক্ষে সম্ভব; কিন্তু তাদের চরম লক্ষ্য যদি হয় যুদ্ধজ্ঞয়, তাহলে তা
অনর্থক।

যুদ্ধ যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে তার কঠিন বাস্তব দিকগুলো যতক্ষণ পর্যস্ত স্বচ্ছ আলোয় আমাদের কাছে স্কুম্পষ্ট হয়ে না উঠছে, তাদের পরীক্ষা করে দেখার সকল অধিকার আজ আমাদের আছে। করাসী ও ইংরেজ জননেতারা খোলা মনে সব কথা বলেছেন। আমাদেরও নিজেদের কাছে খোলাখুলিভাবে সব বলতে হবে।

মিত্রশক্তির ক্রমাগত পরাজয়ের কারণ আজ বোধ হয় তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কোথাও নিহিত আছে। যতদূর বিশ্বাস মিস্টার ক্লিমেণ্ট অ্যাটলি বিরোধীপক্ষের আদন থেকে তাঁর শেষবারের ভাষণে বলেছিলেন, এই ব্যবস্থা সঙ্কটের চাহিদা মেটাতে বৃ্থ হয়েছে। যে ব্যবস্থায় দাসত্ব এবং স্বাধীনতা পাশাপাশি অবস্থান করে সেই ব্যবস্থার মৌলক এই হর্বলভার ফলেই প্রচারের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে "মোক্ষম-ভাবে মার খেতে হয়েছে।" ডেইলি মেল সংবাদপত্রের মতে যা ঘটেছে তা এই। মার্চের শেষের দিকে ওই সংবাদপত্র লিখছে যে, জার্মানি খেকে বেতারে যা প্রচার চালানো হয় তা "কেবলমাত্র বিটেনের অসামরিক নাগরিকদেরই প্রভাবিত করেনি, তা সশস্ত্র বাহিনীকেও প্রভাবিত করেছে।" ওই সংবাদপত্রের দৃঢ় অভিমত "গোয়েব্লুস স্বাইকে হারিয়েছে।"

কিন্তু একটা বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা ততটা আগ্রহী নই যতটা কর্মের মূল নীতি সম্পর্কে। এবং আমাদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির জন্ম আমাদের যে দাবি, মূল প্রশ্নগুলিকে অস্পষ্ট করে এবং "বিশ্বাসঘাতক" বলে আওয়াজ তুলে তা আদায় করা থেকে আমাদের নিরস্ত করা যাবে না। স্থচতুর সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে আমরা বছকাল যাবং প্রতারিত হয়ে আসছি।

আন্তর্জাতিক এই পরিবর্তনের প্রবাহে আমাদের স্থান কোথায় নিজেদের এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ন। করে আমরা পারি না। মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনীতিবিদ ও রাষ্ট্রকুশলীদের বিষণ্ণ চিস্তাধারাকে অনুসরণ করে আমরা নিজেদের এ প্রশ্ন না করে পারি না, ব্রিটিশ প্রতিরোধ যদি ভেঙে পড়ে তথন আমাদের কী কর্তব্য হবে ? এই বিপর্যয় মোটেই অসম্ভব নয়। এমন কি প্রধানমন্ত্রী মিস্টার চার্চিলও ব্রিটেনের পরাজয়ের কথা ভেবে ইতিমধ্যে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী রেন এখন যেতাবে কথা বলছেন সেইমত তিনি অনেক আগেই নিজেকে ব্যক্ত করেছেন—সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্ম সাম্রাজ্যের স্বান্তর প্রান্তে তিনি পাড়ি দিতে চান। মনে হয় আমাদের রাষ্ট্রনীতি-বিশারদদের মধ্যে কেউ কেউ একটা স্বপ্লের ঘোরে রয়েছেন, তাঁরা স্থপ্ন দেখছেন ভারতকে ভিক্টেটারদের বাহিনীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের ছর্গে পর্যবসিত করা হয়েছে। কী অন্তত কল্পনা!

ু ইংলিশ প্রণালীর ফ্রান্সের দিককার উপকূলের প্রায় সবটাই স্বার্মানদের অধিকারে। তার ফলে সাধারণ যোগাযোগ রক্ষা করা ছরুছ ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এবং সেনাবাহিনীর চলাচল অসম্ভব হয়েছে বলা চলে। ফ্রান্সের সেরা সেরা কয়েকটি শিল্প-অঞ্চল দখলকারীদের হাতে। ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র প্যারিসের প্রাণের চাঞ্চল্য থেমে গেছে। অবশিষ্ট ফ্রান্স থেকে ম্যাজিনো লাইনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্ম শাঁপেন্ অঞ্চলে, শক্তিশালী এক জার্মান আক্রমণের তোড়জোড় চলছে। দক্ষিণ-পূর্বে দত্ত-অবতীর্ণ শক্তিশালী ইটালীয় বাহিনী চাপ দিয়ে যাচ্ছে, এবং সর্বত্র হটে আসা করাসীবাহিনী সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ জার্মান সেনাবাহিনীর সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বিমানবলের আক্রমণে নাকালের একশেষ হচ্ছে। ইওরোপে মিত্রশক্তির এই নৈরাশ্যজ্জনক অবস্থা। উত্তর মেক থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রেথায় নাংসী ঈগলে তার পাণা বিস্তার করে রয়েছে। আমাদের যে বলা হচ্ছে আশান্থিত হবার কোন কারণ নেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এই সেদিন নাংসীবাহিনী যথন মুখে "নাথ পারিস" ( "প্যারিস চলো" ) আওয়াজ করতে করতে জার্মান সীমান্ত অভিক্রম করে হল্যাপ্ত ও বেলজিয়ামে অনুপ্রবেশ করল, তথন কে ভাবতে পেরেছিল, ভারা এত শীঘ্র তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে ? আমাদের চোথের সামনে সামরিক রণকোশলের এ যেন এক অলোকিক ঘটনা। এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে নেপোলিয়নের যুদ্ধাভিযান কিংবা ১৮৭০-এর ফ্রাঙ্কো প্রশিয়ান যুদ্ধে সেডানে বিপর্যয়। ফরাসী হাই কমাপ্ত যতই বলুক না কেন, প্যারিসের পতনের পর যান্ত্রিক যানবাহন, অসংখ্য ট্যাক্ষ ও বোমারু বিমানের সামনে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ আর সম্ভব নয় ৪ ট্রেঞ্চ থেকে যুদ্ধ করার দিন শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু এর পরে কী ? একথা স্থুস্পষ্ট যে রেনঁর সরকার গ্রেট ব্রিটেনকে তার ভাগোর হাতে ছেড়ে দিয়ে জার্মানির সঙ্গে আলাদা— ভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে না। কিন্তু কতদিন তিনি করাসীঃ জনসাধারণের আন্থাভাজন হয়ে থাকতে পারবেন ? তাঁর কেবিনেটের পতন, জার্মানি ও ইটালীর কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব, ঐ প্রস্তাব, মেনে নিয়ে শান্তিচুক্তি করতে প্রস্তুত এমন একটি নতুন কেবিনেট— এই সব ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। এই দেদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার উইন্স্টন চার্চিল তার ঐতিহাসিক বক্তৃতায় এই বিষয়ে অশুভ ইঙ্গিত করেছেন।

এবং ইংলগু ? ফ্রান্স থাক বা যাক, ইংলগু কী করবে ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে ব্যাখ্যার অতীত সেই কারণ—"জনসাধারণের মনোবল"। তুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ জনগণের মনোবল বেশ মোক্ষম ধাকা খেয়েছে এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী ও অক্সান্থ মন্ত্রীদের বক্তৃতা। ব্রিটিশ জনগণকে এ কথা বলার দরকার হচ্ছে কেন, তারা যেন শ্মশান্যাত্রীর মত গন্ত্রীর মুখ করে ঘুরে না বেড়ায় ? ত্রনিয়াকে এ কথা বলার দরকার হচ্ছে কেন যে, প্রেট ব্রিটেন যদি নাৎসী-অধ্যাবিত হয় তবু সাম্রাজ্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং যথাকালে দেশিন দেখা দেবে যথন নয়া ত্রনিয়া সাবেকী ত্রনিয়াকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসছে ? ইংরেজরা তাদের একরোখা নাছোড়বান্দা স্বভাব ও নিঃশঙ্ক মনোবলের জন্য বিখ্যাত। সম্ভবত তারা আজ তাদের কঠিনতম অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। দেখা থাক তারা কীভাবে এই পরীক্ষায় উত্ত্রীর্ণ হয়।

তরুণ জেনারেল ও দামরিক কুশলীদের উদ্ভাবিত নতুন এক দামরিক ট্রেকনিকের সহায়তায় নাংশীরা অঘটন ঘটাতে দমর্থ হয়েছে। মিত্রশক্তি বয়োর্দ্ধ দেকালের যুদ্ধথাত জেনারেলদের উপর নির্ভর করেছে। দেখা গেল জেনারেলরা পেরে উঠছেন না। নাংদী জেনারেলরা তাদের নতুন টেকনিক কি নিঃশেষ করে ফেলেছে গ মিত্রপক্ষের কি দামরিক কোন গুপ্ত রহস্য আছে অথবা কোন নতুন টেকনিক জানা আছে ? এই ছটি প্রশ্নের উত্তরের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। জার্মান দেনাবাহিনীর রাসায়নিক প্রস্তুতির কথা আমরা অনেক গুনে আসছি। সভ্যিই কি তারা রাসায়নিক যুদ্ধের নতুন কোন ক্রটিহীন টেকনিক উদ্ভাবিত করেছে ? যদি তারা তা করে থাকে তাহলে আগামী দিনে আমরা তার প্রমাণ পাব। এবং তথন দেখা যাবে ঐ নতুন অবস্থার মধ্যে মান্থবের মনোবল কী করে

টিকে থাকে। তা কি ভেঙে পড়বে, যেমন ইটালীয়ানদের বিমানের আক্রমণে সাহসী আবিসিনিয়ানদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল ? অথবা আত্মিক শক্তি জড়শক্তিকে পরাহত করবে ?

বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে, গ্রেট ব্রিটেন অধ্যুষিত হ্বার পর যুদ্ধ কী করে চলতে পারে ভেবে ঠিক করা কঠিন। পাছে জাপান স্থান্য প্রাচ্যে গোলমাল বাধায়, সেইজন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মিত্রপক্ষকে একটা সীমা অতিক্রম করে সাহায্য করা সম্ভব নয়। এবং এমন কোনই আশা নেই যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ আনতে সমর্থ হবে। অনেক বেশি সম্ভবপর যে, একপক্ষে সেভিয়েত রাশিয়া এবং অপরপক্ষে জার্মানি ও ইটালী—এই হুই পক্ষের মধ্যে নিশ্চিত চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তির শর্ত কী হতে পারে আমাকে যদি কল্পনা করতে বলা হয়, আমি তাহলে এই মত আন্দাঞ্জ করব:

- (১) বলকান অঞ্চল বাদ দিয়ে ইওরোপীয় মহাদেশের উপার জার্মানির একাধিপত্য থাকবে।
  - (২) ভূমধ্যদাগরীয় অঞ্জলে ইটালীর একাধিপতা থাকবে।
  - (৩) বলকান ও মধ্যপ্রাচ্য হবে রুশ-প্রভাবিত অঞ্চল।
- (৪) আফ্রিকার সহায় সম্বল বৃহৎশক্তির। সকলে ভাগ করে নেবে।

যেহেতু জার্মানি ও ইটালী উভয়েই এবং সম্ভবত সেভিয়েত রাশিয়াও আপাতত গ্রেট ব্রিটেনকে প্যলা নম্বরের সাধারণ শক্র বলে গণ্য করে, সেইজন্ম খুবই সম্ভব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নেবারও তাদের এক পরিকল্পনা আছে। তারা জানে ডাচ্ইণ্ডিজ থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি সমগ্র দ্বীপবছল সমুদ্রথণ্ডের উপর জাপানের লুক্ দৃষ্টি স্বদা রয়েছে। সেইজন্ম এই কার্যোদ্ধারে তারা জাপানেরও সাহায্য চাইতে পারে।

পরিস্থিতি যথন এই, ব্রিটেন যদি জার্মান ইটালিয়ানদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে ও তার সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে না পারে, সেক্ষেত্রে মিস্টার চার্চিল যে আশা করছেন সাম্রাজ্য নিজেকে রক্ষা করবে এবং তদাপরি ব্রিটেনকেও, সে আশা হবে নিতান্তই হরাশা। অতএব সাম্রাজ্যের সহায়তা নিয়ে অথবা ভারতের সহায়তা নিয়ে বিটেনকে রক্ষা করার কথা আমরা আর যেন না বলি। এই দারুণ সন্ধটে ভারতকে অবশ্যই তার নিজের কথা প্রথমে চিন্তা করতে হবে। তা যদি এখন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলেই তা মানবতার আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে অক্ষুগ্র রাখতে পারবে। অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারফত ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি অবিলম্বে জানানোর দায়িত্ব ভারতের জনসাধারণের। এই দাবি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার কোন শাসনতান্ত্রিক বাধাবিপত্তির কথা তুলতে পারে না, কারণ এর জন্যে প্রয়োজনীয় বিধান পার্লামেন্টে অমুমোদন করাতে চিবিশ্ব ঘণ্টাই যথেষ্ট। ভারতের অভান্তরে ও বাইরে অবস্থা যখন শাস্ত হবে তখন অস্থায়ী জাতীয় সরকার এ দেশের জন্ম পূর্ণাবয়ব এক সংবিধান রচনার জন্ম কনস্টিটিউয়েন্ট আাসেম্রি আহ্বান করবে।

বন্ধুগণ, এইগুলি আমার আজকের কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা ও প্রস্তাব। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি, আপনারা এগুলি যথোচিত বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন। যাই হোক, আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আসল্ল ভবিশ্বতে পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার মত বাস্তব কোন কর্মপরিকল্পনা না পাওয়া পর্যস্ত আপনারা নাগপুর ত্যাগ করে যাবেন না।

আস্থন, আরেকবার আমরা ঘোষণা করি—"এখানে এবং এই মুহুর্তে ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে।"

### দেশের সামনে কর্তব্য

২১শে জুন, ১১৪০, নিম্নলিখিত বিবৃতি ফবওয়ার্ড ব্লক-এ প্রকাশিত হয়।

বিশ্বপরিস্থিতি এমনই এক পরিবর্তনের স্রোতের মধ্যে দিয়ে চলেছে যে কোন কোন মহলে ভাবনাচিস্তা বন্ধ করে দিয়ে ঘটনা-প্রবাহে ভেদে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচছে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, যা ঘটেছে বা ঘটছে তা আকস্মিক নয়, তা সযত্ন পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ফল। আমাদের পক্ষে মারাত্মক ভুল হবে যদি আমরা মনে করি, আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হবার পক্ষে যেহেতু পরিস্থিতি আমাদের অমুক্ল, সেইজ্ব্যাপাকা ফলের মত স্বরাজ্ব আমাদের হাতে খদে পড়বে।

দশদিন আগে কলিকাতা ত্যাগ করার পর থেকে বিভিন্ন প্রদেশের ফরওয়ার্ড রক-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছাড়া ভারতের অগ্রগণ্য অনেক রাজনীতিবিদ ও নেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাং হয়েছে। আমার আলোচনায় করওয়ার্ড রক-এর নীতি ও কার্যক্রম উপস্থাপিত করতে এবং বিনিময়ে নিজেও উপকৃত হতে প্রয়াস করেছি। যদিও আমি দাবি করতে পারি না সর্ববিষয়ে আমাদের মতৈক্য হয়েছে, তরু সানন্দ বিশ্বয়ের সঙ্গে আমি দেখেছি অনেক বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। এর কলে, আমাদের সামনে যে কর্তব্য রয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা নিয়ে আমি কিরে এসেছি।

প্রথমত, একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারকত ভারতের জনসাধারণের কাছে অবিলয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জ্বন্য সময় নষ্ট না
করে ইংরেজ সরকারের কাছে আমাদের মিলিত দাবি পেশ করতে
হবে। ভারতের জনগণ একবাক্যে যদি এই দাবি জানায়, তাহলে এ
দাবি অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য। কোন প্রতিশ্রুতিতে, এমনকি ক্ষমতার
আংশিক হস্তান্তরেও এখন আমাদের প্রশুর হলে চলবে না, কারণ

আমাদের স্থুস্পষ্ট স্লোগান—"ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে।"

কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রিসভার দক্ষে প্রদেশগুলিতেও জাতীয় মন্ত্রিসভাগঠন করতে হবে। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার স্বভাবত আমুগত্য থাকবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতি। অধিকন্ত পালা-বদলের সময় আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা তারা স্থানিশ্চিত করবে এবং হিন্দু-মুসলিম সমস্থার স্থায়ী মীমাংসার স্টুচনা করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দু-মুসলিম সমস্থার সমাধান অসম্ভব নয়। এই সমাধান তথনই দেখা দেবে যথন আমরা বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিষয়গুলির উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গুক্ করব এবং তর্গত কিংবা অবাস্তব প্রশ্ন নিয়ে আমাদের শক্তি বা সময়ের যদি অপচয় না করি। সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রে এথনই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতার স্টুচনা হলে ভবিয়তে এইপ্রকার সহযোগিতার ক্ষেত্র অনিবার্যভাবে বিস্তৃত হবে।

এই প্রদক্ষে বিবেচা প্রশ্ন, ঠিক এই মুহূর্তেই কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রিসভা যদি আমরা গঠন করতে নাও পারি, প্রদেশগুলিতে জাতীয়
মন্ত্রিসভা নিয়ে পরীক্ষা চালানোর চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে উচিত
হবে কিনা। এই প্রশ্নে আমার জবাব "হাা, উচিত হবে।" বর্তমান
গতিশীল পরিস্থিতিতে প্রদেশগুলিতে জাতীয় মন্ত্রিসভা কেবলমার
আভ্যন্তরিক শৃষ্খলা বজায় রাখতে, কেবলমাত্র হিন্দু-মুস্লিম ঐক
প্রতিষ্ঠা করতেই মস্ত সহায় হবে না, স্বরাজ্বলাভের পথে যদি বাধা
দেখা দেয় তাহলে কেন্দ্রেও ক্ষমতালাভের সহায়ক হবে।

নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার যে পরিকল্পনা আমাদের আছে তাও আমাদের কার্যকর করতে হবে। কিন্তু জনসাধারণকে আমাদের বোঝানো দরকার যে এই সংস্থা ইংরেজ সরকার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর কাজ হবে কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক শান্তি, শৃত্যলা ও সম্প্রীতি বজা রাখা, যাতে ভারতবাসীদের যে সময়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে একাপ্র হওয়া উচিত সেই সময় তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলত না করে। রামগড়ে আমরা যে সংগ্রাম শুক করেছি কোনক্রমেই তাতে
গ্রামাদের শৈখিল্য যেন না আদে, আমাদের এই প্রত্যয়ের উপর এই
প্রসঙ্গে আমি জোর দিতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি না যে স্বরাজ
গ্রাপনাআপনি বিনা সংগ্রামে আসবে। যে মুহূর্তে সংগ্রাম পরিত্যাগ
করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং সাম্রাজ্যগ্রাদের সঙ্গে আপসের প্রবণতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।
গ্রত্র আমরা যে সংগ্রাম শুক করেছি তা তীব্রতর করার এবং তার
ক্ষেত্র প্রসারিত করার সঙ্কল্প আমরা নিয়েছি।

এই দক্ষট মুহূর্তে যখন আমাদের চোখের দামনে ইতিহাস রচিত চচ্ছে তখন সবচেয়ে বেশি যা দরকার তা এই যে, আমাদের একমাত্র চিন্তা হোক, কোন দল নয়, কোন দাম্প্রদায়িক স্বার্থ নয়, কেবলমাত্র ভারত, ভারত ছাড়া কিছু নয়। ভারতের মুক্তিযজ্ঞে ব্যক্তি বা দলের কোন স্বার্থতাগেই যথেষ্ট বলে গণা হতে পারে না।

### হলওয়েল মন্ত্ৰমেণ্ট

২১শে জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লক-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ।

এই সংখ্যা বার করতে অপরিহার্ধ কারণে দেরি হয়ে গেল। সভিত্য কথা বলতে কি, বাংলা সরকারের কুপাদৃষ্টির দয়ায় একটা সপ্তাহ নই করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আমাদের আপিসে তল্লাদী চালানো হয় এবং আমাদের জামিন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যা বার করার আগে নতুন করে আরও ছ হাজার টাকার জামিন আমাদের জমা দিতে হয়েছে।

এতে ভালোই হয়েছে। আমাদের মেরুদণ্ড থাড়া করে দিয়েছে। অত এব আমাদের যে কার্যক্রম স্থির আছে তা আমাদের অমুসর। করে যেতে হবে. আরও প্রেরণা আরও উদ্দীপনার সঙ্গে তা রূপায়িত করতে হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনকারেক্সের নির্দেশ অমুযায়ী হলওয়েল মনুমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখনই শুরু করতে হবে। তরা জুলাই, ১৯৪০, বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্যেশ্বরের সম্মানে বাংলাদেশে সিরাজদ্দোলা দিবস পালিত হচ্ছে। হলওয়েল মনুমেন্ট শুধুমাত্র নবাবের স্মৃতিকে অকারণে কলঙ্কিত করেনি, তা বিগত দেড়শো বছর বা তারও বেশিদিন ধরে আমাদের দাসহ ও অবমাননার প্রতীক হয়ে কলকাতার বুকের উপর দাড়িয়ে আছে। ওই স্মৃতিসৌধকে এবার বিদায় নিতে হবে।

আগামী ৩রা জুলাই থেকে ওই মন্থুমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান শুরু হবে এবং লেখক সেইদিন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দলের পুরোভাগে নিজে ধাকবে স্থির করেছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নিথিল ভারত কনকারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় নাগপুরে ১৮ই ও ১৯শে জুন। কনকারেন্স অত্যস্ত সাফল্যমণ্ডিড হয়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সেখানে গৃহীত হয়। কনকারেন্সের কার্যধারায় দারা দেশের জনমত প্রভাবিত হয়েছে। এমন কি তার প্রভাব কংগ্রেদ ওয়ার্কিং কমিটির উপরও পড়েছিল, যাদের মির্ছিং একই সময়ে সেথানে চলছিল। নাগপুর কার্যত ঢাকার আহ্বানকেই পুনরায় বাক্ত করেছে। নাগপুরে গৃহীত দিদ্ধান্তগুলির দারমর্ম এইভাবে দেওয়া সেতে পারে।

- (১) "ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে"—এই স্রোগান সামনে রেথে সংগ্রাম তীব্রতম কর এবং তার ক্ষেত্র বিস্তৃত কর।
- (২) অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারফত ভারতের জনগণের কাছে অবিলয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্ম ইংরেজ সরকারের কাছে দাবি জানাও।
- (৩) একই সঙ্গে জাতীয় ঐক্য এবং বিশেষ করে হিন্দু-মুদলিম ঐক্যের জন্ম কাজ করে যাও।
- (৪) পালাবদলের সময় আভান্তরিক একতা ও সংহতি বজায় রাথার উদ্দেশ্যে নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা সংগঠিত কর।

নাগপুরের সিদ্ধান্তগুলির পরে এবং তারই অনুবর্তনে লেখক সাম্প্রতিক এক বির্তিতে কেন্দ্রে একটি জাতীয় মন্ত্রিসভা, দেইসঙ্গে প্রদেশগুলিতে জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে অভিমত দিয়েছে।

আজকের পরিস্থিতি গতিশীল, এবং তা ঠিকমত আয়ত্তে আনতে হলে গতিশীল এক নীতিরও প্রয়োজন। ইতিহাদ আমাদের পরীক্ষার মধ্যে কেলেছে। তাতে যেন আমরা অকৃতকার্য না হই। এখন আমাদেরই হাতে নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যুং গড়ে তোলা বা নস্থাং করা।

# ফরওয়ার্ড ব্লকের পটভূমি

িনেভান্ধীর নিজের হাতে ইংরাজীতে লেখা এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি 'Forward Bloc in Perspective' তাঁর শেষ কারাবাদের সময়কার (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৪০) কাগন্ধপত্রের মধ্যে সম্প্রতি পাওয়া গেছে। এই লেখাটির সঙ্গে পাঠক নিশ্চয়ই কাবলে লেখা এবং "ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২"-এর ২য় খণ্ডে প্রকাশিত 'Forward Bloc—its justification'-এর সাদৃষ্ঠ লক্ষ্য করবেন। বোঝা যায়, নেভান্ধী এই প্রবন্ধটি লেখার সংকল্প প্রেসিডেন্সী জেলেই করেছিলেন। কাবলে তিনি এটি নতুন করে লেখেন এবং শিরোনামেব কিছু পবিবর্তন করেন।—শ. ক. ব.]

একটা জীবস্ত গাছের সঙ্গে যে কোন আন্দোলনের বিকাশ তুলনা করা যেতে পারে। কোন ক্ষত্রেই বিকাশ সরল রেখায় হয় না। সেখানেও গতিজ্ঞ ও দ্বিভাজনের সমগোত্রীয় অন্তর্নিহিত উৎক্ষেপ ও বিরোধ থাকে। কিন্তু বিকাশের অন্ততম মৌলিক ধর্ম ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতা থাকে বলেই একটা জীবস্ত শাখা একটা পরগাছা থেকে আলাদা। একটি জীবস্ত গাছের প্রতিটি অংশ জৈবস্ত্রে মূলের সঙ্গে সম্প্রু, যে মূল মাটির গভীরে সম্প্রদারিত। একটা পরগাছা সম্পর্কে একথা বলা চলে না।

ছৈব অভিব্যক্তির এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

যখনই কোন আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে যায় অথবা তার গতি রোধ করা হয় সচরাচর তথনই ভিতর থেকে বিজোহ বা বিপ্লব প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালে আমার কংগ্রেসে যোগদান করার পর কংগ্রেসের মধ্যে বিজোহের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় ১৯২২ সালে, বর্দোলীতে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আইন অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখার অব্যবহিত পরে। এই বিজোহ এক বংসর পরে স্বরাজ্য পার্টির নামে সংগঠিত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে। শ্বরাজ্য পার্টিতে নানা ধরনের লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁদের সবাই যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বা চরিত্রে বৈপ্লবিক বা আমূল পরিবর্তন-পন্থী ছিলেন তা নয়। তবে "ন্যুনতম যে সাধারণ নীতিস্ত্র" সবাইকে এক করে বেঁধে রেখেছিল তা রাজনীতিতে যুক্তিগঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিবর্তনের জ্ঞ আকাজ্জা। এইকারণে সাংগঠনিক যে কংগ্রেস পার্টি নির্ভেজাল গান্ধীবাদকে মেনে নিয়েছিল তার নামকরণ হয় "নো-চেঞ্ল পার্টি"। এতদিন পরেও অনেকেরই মনে পড়তে পারে যে, মূল বিরোধের বিষয় ছিল আইন সভায় যোগদান করা নিয়ে, 'নো-চেঞ্জাররা' বা গোঁড়া গান্ধীবাদীরা ছিল তার ঘারতর বিরোধী।

কিছুকাল বিজাহের পর ছইপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হল ও সময়য় ঘটল। এর স্ত্রপাত হয় ১৯২৪ সালে দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন লাশ জীবিত থাকাকালে, যথন গান্ধী-দাশ-নেহক চুক্তি সম্পাদিত হয়। দেশবদ্ধুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টি কার্যত এক হয়ে যায়। কংগ্রেস ১৯২৫ সালের কানপুর অধিবেশনে স্বরাজ্য পার্টির কর্মনীতি গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস স্বরাজ্যবাদীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই অবস্থা ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে অর্ন্তিত লাহোর অধিবেশন পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯২৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর মনোনয়নের ফলে পশুত জত্তরলাল নেহক লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন। ঠিক এই সময়ে স্বরাজ্যদলীয় সর্বাধিনায়ক পশুত মতিলাল নেহক সরে দাড়ান, তার ফলে স্বরাজ্যদলীয় কর্মনীতি বাতিল হয়ে যায় এবং দীর্ঘ ছয় বংসর পরে "নো-চেঞ্জাররা" আবার ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু আইনসভা পরিত্যাগের প্রশ্ন ১৯০০ সালে ছিল একেবারে অবান্তর। একে আইন অমাস্ত আন্দোলন শুক করার প্রশ্ব হিসেবে গণ্য করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

বিকাশের সাধারণ নিয়ম অ্নুসারে পরবর্তী অন্তর্বিপ্লব স্বরাচ্চ্য পার্টির ভিতর থেকেই, অর্থাৎ ওই পার্টির প্রগতিশীল অংশ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। কার্যত কী হয়েছিল দেখা যাক।

কংগ্রেস যাতে পূর্ণ স্বাধীনভার লক্ষ্য গ্রহণ করে সেই উদ্দেশ্তে

১৯২৮ সালে লক্ষোতে ইণ্ডিপেণ্ডল লীগের পত্তন করা হয়। এই ব্যাপারে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিড জ্পত্রলাল নেহরু, বর্তমান লেখক এবং আরও কয়েকজন। ওই বংসরই ডিসেম্বর মাসে কলিকাভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে সাংগঠনিক পার্টির সঙ্গে ইণ্ডিপেণ্ডেল লীগের সদস্তদের সংঘর্ষ হয়। প্রধান প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মহাত্মা গান্ধী, তাতে আমি এই মর্মে একটি সংশোধন যোগ করার জ্ঞে প্রস্তাব আনি যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য "পূর্ণ স্বরাজ্ব" স্কুপ্পেট ভাষায় ঘোষণা করতে হবে। সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্ম হয়, কিন্তু ভোটে দেখা গোল সংখ্যালঘু যাঁরা তাঁরা শক্তিমান ও প্রভাবশালী।

গান্ধিদ্দী সম্ভবত তা ব্ঝতে পেরেছিলেন, কারণ পরের বংসর পণ্ডিত জ্ব প্রবলাল নেহরুর সভাপতিছে লাগোরে যথন বাধিক অধিবেশন বসে তথন তিনি (গান্ধিদ্দী) কলিকাতা কংগ্রেসে যে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন ও যা বাতিল করেছিলেন তা তিনি নিজেই উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তার দ্বারা বোঝায় না যে, লাহোরে কংগ্রেসের মধ্যে এই নিয়ে দলাদলি হয়নি। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে সর্বপ্রথম বামপন্থীদের স্মুম্পিই আবির্ভাব ঘটে এবং সেথানে আদর্শ বা লক্ষ্য নিয়ে ছই পক্ষের মধ্যে শক্তি পরীক্ষাও হয়ে যায়। লাহোর কংগ্রেসে স্বরাজ অর্জন করার পর্বতি বা কর্মকৌশলের পরিকল্পনা নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত ওয়ার্কিং কমিটি আরুষ্ঠানিকভাবে যে পরিকল্পনা পেশ করে বিষয়নির্বাচনী (সাবজেক্ট্স্) কমিটি তা বাতিল করে দেয়।

বামপক্ষের ভরক থেকে আমি বিকল্প যে পরিকল্পনা পেশ করি সেই কমিটি ভাও অগ্রাহ্য করে। ফল দাঁড়াল এই যে, যদিও কংগ্রেস স্বর্গনাভিক্রমে স্বরাজের লক্ষ্য স্বীকার করে নিয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে ভা ক্রপায়িভ করার কোন পরিকল্পনা স্থির না করেই কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙে গেল। সমাবেশের মনোভাব থেকে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, কংগ্রেসের সদস্যেরা সাধারণভাবে সংগ্রামী কর্মপন্থা চেয়েছিল।

লাহোরে গান্ধিজী নিঃসন্দেহে অসাধারণ কৃটনীতির পরিচয় দিয়েছিলেন। কলিকাতায় দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস রাজনীতিতে বামপন্থী আর নগণ্য শক্তি নয়, কিন্তু এক বংসর পরে মহাত্মা এমন চাল চাললেন যা অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল মোক্ষম আঘাত। কংগ্রেদের অধিবেশনের আগেই পণ্ডিত জওহরলালকে ভাঙিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সেই কংগ্রেসে গান্ধিজী নিজে স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করে উত্রপন্থীদের যা কিছু সংকল্প সব প্রায় বানচাল করে দিলেন। তৎসত্ত্বেও, যদিও সংখ্যার দিক খেকে কলিকাভার খেকে তাদের শক্তি হ্রাদ পেয়েছিল, তবু লাহে।বে যথন তারা মিলিত হয় তারা তথন অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনেক বেশি অভিজ্ঞ, এবং এই সভাটি মহাত্মার নজর এড়ায়নি। লাহোরে থাকার সময় ভবিশ্বং পরিকল্পনা সম্পর্কে মহাত্মার মনে কিছুই ছিল না, কিন্তু কয়েক মাদের মধ্যেই ১৯৩০ সালের এপ্রিলে তিনি আইন অমাক্ত অভিযান শুরু করে দিলেন। এ কথা ঠিকই, এই অভিযান রাজনৈতিক নেতা হিদেবে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি, তবু হু'বংসর ধরে, বিশেষত লাহোর কংগ্রেদের সময় বামপন্থীরা ক্রমাগত যে চাপ দিয়ে চলেছিল তা যদি না দেওয়া হত তাহলে এই অভিযান একান্তই হত কি না, অস্তুতপক্ষে আমার মনে এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে।

যদিও ভবিশ্বৎ কর্মকৌশলের পরিকল্পনা নিয়েই সাংগঠনিক পার্টির
সঙ্গে বামপন্থীদের প্রধান সংঘর্ষ বেধেছিল, খণ্ডযুদ্ধও কম হয়নি।
তাতে নির্ভূলভাবে জানা যায় যে লাহোরে কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর
মহলে কর্ভূছের মোহ বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। এই রকম কোন
একটি খণ্ডযুদ্ধে "মঞ্চাধিকারী"দের সৈরাচরণের,বিরুদ্ধে প্রতিবাদে
বাংলাদেশের ডেলিগেটদের সঙ্গে আমি অধিবেশন ত্যাগ করে
বেরিয়ে যেতে বাধ্য হই। তৎক্ষণাৎ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত '

অনেকের নেতৃষাধীনে অক্যান্ত প্রদেশের বামপন্থীরা তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। স্থির হয় অসংবদ্ধ বামপক্ষকে পার্টিরপে স্থুসংবদ্ধ করতে হবে, এবং একমাত্র এই উপায়েই "মতের স্বৈরাচার" দমন করা যেতে পারে। এই পার্টির নামকরণ হয় কংগ্রেস ডেমক্র্যাটিক পার্টি এবং লাহোরে নবগঠিত এই পার্টির পরিচালকদের যথারীতি নির্বাচিত করা হয়।

আপাতত আমাদের একটু ধামতে হবে, কারণ পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর দিকে দুকপাত করা প্রয়ো**জন। ইতিমধ্যে নিশ্চয় স্থুস্প**ষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর থেকে স্বরাজ্যদলীয় নেতৃত্বের উপর মহলে সক্রিয়তার অভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। ১৯২৮ সালে এবং তার পরে গান্ধীবাদীদের দিক থেকে মিটমাটের জন্ম থেন আরও প্রস্তাব আদতে লাগল, তথন স্বরাজ্যবাদী নেতৃত্বের দঙ্গে পুরোপুরি মিলন হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য পণ্ডিত জওহরলালের প্রার্থীতা সমর্থন করে এই মিলনকে দৃঢ করেন। এর পরে যে সকল বৈপ্লবিক বা মৌলিক পরিবর্তনবাদীরা কোন অবস্থাতেই আপদ মেনে নিতে রাজী ছিল না তারা ছাড়া আর সবাই নতুন এই গান্ধীবাদী-স্বরাজ্যবাদী-জওহরবাদী নেতৃত্বের আওতায় সমবেত হল। এমন কি কিছু কিছু বামপন্থীও পণ্ডিত ব্দওহরলালের ব্যক্তিগত প্রভাবে পড়ে একই পথ অমুসরণ করল। পণ্ডিত ব্দওহরলাল প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার পর তাঁর নিব্দের স্তুর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে কার্যত সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সে সময়-কার নতুন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে চলতে শুরু করলেন।

এইভাবে স্বরাজ্য পার্টির অস্তিত্ব তার নিজের অধিনায়কের হাতেই লোপ পায় এবং তার কর্মপন্থাও বাতিল হয়ে যায়। অমুরপভাবে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগও তার অক্সতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতার বিশ্বাসঘাতকতায় লোপ পায়। গান্ধীবাদী, জওহরবাদী ও স্বরাজ্যবাদী অনেকের মিলিত কঠিন ব্যুহের সামনে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের মধ্যে যারা প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক নীতির সমর্থক ছিল, যাদের অধিকাংশই স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এসব সত্ত্বেও ছটি গুরুতর বাধার সম্মূখীন না হলে বামপক্ষের অগ্রগতি অব্যাহত থাকত। প্রথমত, সমস্ত বামপন্থীদের মিলনক্ষেত্র হবে বলে যে কংগ্রেস ডেমক্র্যাটিক পার্টির পত্তন হয়েছিল, তার অকালমৃত্যু। দ্বিতীয়ত, নতৃন কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৯৩০ সালের এপ্রিলে বিরাট আকারে আইন অমাস্ত আন্দোলন শুক করে বামপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করল।

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই রাজজোহের অভিযোগে আমি কারারুদ্ধ হই। গান্ধিজীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ার দরুন প্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার কংগ্রেস ত্যাগ করে গেলেন। ডাঃ আলম ধীরে ধীরে সাংগঠনিক কংগ্রেস নেতৃত্বের দিকে সরে যেতে লাগলেন। অতঃপর ১৯৩০-এর এপ্রিলে যখন গণ আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, বামপন্থীরা সকলেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যতদিন সেই আন্দোলন চলছিল, নতুন পার্টি গঠনের কথা কেউ ভাবতেই পারেনি। এই অবস্থায় কংগ্রেস ডেমক্র্যাটিক পার্টির টিকে থাকা অসম্ভব হল।

১৯০০-এর আন্দোলনের পরিণতি হল ১৯০১ মার্চের গান্ধীভারউইন চুক্তি। এই চুক্তি খেকেই বোঝা গেল কংগ্রেস নেতৃত্ব কখনই
যথার্থ বামপন্থী ভূমিকা পালন করবে না। অতএব, এই দিক থেকে
বিবেচনা করে দেখলে, বামপন্থী কার্যকলাপ আবার শুরু করার
উপযুক্ত সময় এখনই। কিন্তু অন্তদিকে চুক্তির পরে জনসাধারণের
মধ্যে গান্ধীর প্রভাব তখন আকাশচুন্থী। তাছাড়া লগুনে নিতীর
গোলটেবিল বৈঠক যখন শেষ হয়ে গেল তখন প্রত্যোকে আশা
করেছিল আবার আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু হবে। অতএব ১৯০১এর মার্চ থেকে ১৯০২-এর জামুয়ারী—এই সময়টাকে বামপক্ষ
সংগঠিত করার কাজে লাগানো যায়নি। এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে
বামপন্থীরা আইন অমান্ত আবার যাতে শুরু হয় সেইজন্ত জনসাধারণকে প্রস্তুত করার কাজে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

১৯৩২ সালে যে আন্দোলন হয় আসলে তা ১৯৩০-এক আন্দোলনেরই জের। তা সত্ত্বেও সন্দেহের অবকাশ আছে, এই আন্দোলন একান্তই হত কিনা, যদি সীমান্ত প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে বাংলায় বামপন্থীরা দক্রিয় না থাকত। এই দব বামপন্থী কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল না নতুন পার্টি দংগঠিত করা, তার উদ্দেশ্য ছিল পুনরায় আইন অমান্যের জন্ম দেশকে প্রস্তুত করা।

যভদিন পর্যন্ত কংগ্রেস মরণ-বাঁচন সংগ্রামের মধ্যে লিগু ছিল এবং মোটের উপর ভার নেতৃহ ছিল দক্রিয়, তভদিন অভ্যন্তরীণ বিভেদ বৈষম্যগুলি চাপা ছিল এবং বামপক্ষের পক্ষে স্থূদংবদ্ধ হওয়া অসম্ভব ছিল। পিছু হঠার প্রথম লক্ষণ স্পষ্ট হ্বার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ভিতর থেকে বিক্ষোভ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ১৯৩২ সালের শেষাশেষি গান্ধিজা তথন জেলে এবং দেখান থেকেই হরিজন আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলন এমন নতুন কোন ঘটনা নয়-অাদলে হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃখ্যতা দূর করার জন্ম যে আন্দোলন ছিল তাকে জোরদার করা বা জাগিয়ে তোলার জন্মেই এই আন্দোলন। কিন্তু দেশ যথন রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রাণাস্থকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে তথন এই আন্দোলন শুক করে গাধিজী আসল রাজনৈতিক সমস্তাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হারছন আন্দোলন ছিল মূল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে গান্ধিকী যে অনশন করেছিলেন তারই অন্তফল। তাঁর প্তিবাদের কারণ ছিল বাঁটোয়ারা অমুক্ষত শ্রণী ও তপশীল জাতিগুলিকে মূল হিন্দু সমাজ থেকে পৃথকভাবে গণা করেছিল। এই অনশনের ফলে সাধারণের মন আইন অমায় আন্দোলন থেকে অন্তত্ত্ৰ নিবিষ্ট হয় এবং স্বভাবত দেই আন্দোলন ত্বিল হয়ে পড়ে। অনশন ও তার অন্তঞ্চল হরিজন আন্দোলন থেকে বিচক্ষণ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সন্দেহ পোষণ করেন যে, গান্ধিজী নিজের কাছেই হার মানতে শুরু করেছেন এবং এমন একটা নতুন পথের হদিদ খুঁজছেন যা হরিজন আন্দোলনের মত অপ্রধান কোন ব্যাপারের মাধ্যমে জনসাধারনের উপর তাঁর প্রভাব বজায় রাথতে · **সক্ষম হবে**।

তাঁরা থুব ভূল করেননি। ১৯৫৩ দালের মে মাদে মহাত্মা গান্ধী

আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করলেন। দক্ষিণে মোড় কেরার এবং বামপক্ষের বিজ্ঞোহের এই সঙ্কেত পাওয়া গেল। স্থগিত রাখার কলে মূল প্রশ্নগুলি বিশদ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ভীত্র হয়ে উঠল। দক্ষিণ পক্ষের মুখপাত্র হলেন নব্য সংসদ-পন্থীরা, যেমন মিস্টার ভুলাভাই দেশাই এবং ডাঃ আনসারি এবং প্রাচীন স্বরাজ্যবাদীরা, যেমন ডাঃ বি. সি. রায় এবং মিস্টার আসক আলি।

আইন অমাস্য আন্দোলন স্থগিত রাখার পর কংগ্রেস কিছুকাল অচৈতন্ম অবস্থায় রইল। সংসদপন্থীদের মতে এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আগে ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে যে সংসদীয় পদ্ধতিকে পরিহার করা হয়েছিল তাতেই আবার ফিরে যাওয়া। যেহেতু গারিজীর কোন বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না তিনি সংসদপন্থীদের চাপে পড়ে তাদেরই মেনে নিলেন এবং সেই সময় মনে হয়েছিল কংগ্রেস বিশুদ্ধ নিয়মতান্থিক এক সংস্থায় পরিণত হতে চলেছে।

কংগ্রেসের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাধার জন্ম বামপন্থী একটা বিজ্ঞান্থের অনিবার্ষ প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৪ সালে লাগসই এক সময়ে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিরূপে ও এই পার্টির নামে সেই বিজ্ঞোহ দেখা দিল। এখন, এই পার্টি কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯২৮-এর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগপন্থীরা এবং ১৯২৯-এর কংগ্রেস ডেমক্র্যাটরা কি এই দলে যোগ দিয়েছিল।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যথন প্রথম পত্তন করা হয় তথন তার আবেদনের ক্ষেত্র অত্যস্ত ব্যাপক ছিল এবং তা সক্রিয় ও সম্ভাব্য সব বামপন্থীদেরই সহামুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছিল। যে সব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগপন্থী ও কংগ্রেস ডেমক্র্যাট তথনও পর্যন্ত অবসর নেয়নি বা অক্সত্র চলে যায়নি স্বভাবত তারাও এতে যোগ দিল। কিন্তু এই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক প্রভাবশালী প্রাক্তন গান্ধীবাদীদের এই দলভূক্ত হতে দেখা গেল। গান্ধীবাদের সাম্প্রতিক পর্যায়, তত্ত্ব ও পদ্ধতি উভয় দিক থেকে যথেষ্ট মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট

পার্টি একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে নেমেছিল। যে গান্ধীবাদ লক্ষ্যভ্রস্ট হয়েছে বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এই পার্টি তার স্থলে দেশকে নতুন তত্ত্ব ও নতুন এক পদ্ধতি দিতে চেয়েছিল।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল ছটি প্রশ্নের উত্তরের উপর। প্রথমত, তা কি দেশকে নতুন কোন তব্ব, সেইসঙ্গে নতুন কোন পদ্ধতিও দিতে পারবে, এবং আপাতত ও শেষ প্রযন্ত তার কা ভূমিকা হবে সে বিষয়ে কি কোন বিশদ ধারণা দিতে সক্ষম হবে ? দ্বিতীয়ত, নব গঠিত পার্টিতে বহুদিন আগে থেকে যারা বামপন্থীর ভূমিকা পালন করে আসছে তাদের সঙ্গে ভূতপূর্ব গান্ধী-বাদীরা কি হাত মিলিয়ে কাজ্প করতে পারবে ?

শেষ পরিণতি বাই হোক কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি আরম্ভ করেছিল ভালভাবেই। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তা একটা পরগাছা ছিল না, বিদেশ থেকে আমদানী কোন গাছের কলমও নয়। নিঃসন্দেহে তা দেশের ভিতর থেকেই উঠেছিল এবং এর সংগঠনে এমন ব্যক্তিদের দেখা গিয়েছিল যারা কংগ্রেস আন্দোলনের আগের পর্যায়গুলি পার হয়ে এসেছে এবং তার ফলে ডারা খনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কিন্তু তার ভবিষ্যুৎ অগ্রগতির পথে প্রথম থেকেই প্রধান অম্ভরায় হয়ে দেখা দিল গান্ধীবাদ এবং সেই দঙ্গে পণ্ডিত জ্বওহরলাল নেহরুর মত কিছু স্বনামধন্য ও প্রভাবশালী নেতাদের সম্ভাবা প্রভাব। পণ্ডিত নেহক পার্টিতে যোগদান না করা সত্ত্বেও তিনি যে এই পার্টির কয়েকজন নামকরা নেতাদের উপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে পার্টিকে যথেষ্ট উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও শক্তি দিয়েছিলেন একথা কারও কাছে গোপন নেই। কংগ্রেদ সোশ্তালিস্ট পার্টি যদি এই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে না পারে ভাহলে তা আপাতত ও শেষ পর্যন্ত কী ভূমিকা পালন করবে, তার বিশদ ধারণা দিতেও যেমন দক্ষম হবে না, তেমনই নতুন কোন তত্ত্ব ও নতুন কোন পদ্ধতির প্রবক্তারপে ভারতীয় রাজনীতি ুক্ষেত্রে তার আবির্ভাবের যৌক্তিকতাও তা বোঝাতে পারবে না।

১৯৩৪ দালে পার্টির যখন পত্তন হয়, আমি তখন ইওরোপে।

জ্ঞামি "দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্ল্ ১৯২০-৩৪" বইটি ১৯৩৪-এর নভেম্বরে লেখা শেষ করি এবং বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ে আমি পার্টিকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলাম। ১৯৩৮-এর ক্ষেক্রয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণেও আমি আরো জোরের সঙ্গে এই মনোভাব ব্যক্ত করি।

বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বাস্তবিকপক্ষে দেশকে নতুন কিছু দেয়নি। ১৯২৮ সাল থেকে পণ্ডিত জওহরলাল, লেথক এবং তাঁদের মত আরো অনেক বামপন্থী এই রকম সমাজবাদের কথা আগে থেকেই বলে আসছেন। অক্সান্ত গোষ্ঠী ও দলের ভিতর দিয়ে এই বামপন্থার দামাজ্যবাদবিরোধী দিকটা ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক আগে থেকেই প্রকট হয়েছে। এতৎ সত্ত্বেও সি. এস. পি অভান্ত প্রয়োজনীয় এক উদ্দেশ্য সাধন করেছিল। তা সমস্ত বামপন্থীদের সংহত হবার জ্বন্স ডাক দিয়েছিল, এবং তার উদ্ভব হয়েছিল ভারতের রাজনীতির ইতিহাদে এক শুভমুহুর্তে: ঘটনার সল্লিবেশ এমন সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল যে মনে হয়েছিল যে-ক্ষেত্রে অপরেরা আগে বার্প হয়েছে, সেখানে এই পার্টি তার ব্রত উদযাপনে সকল হবে। কতদিন আগে, ১৯২৮ সালে, আমি বুঝতে পারি দক্ষিণ-পদ্বী সাংগঠনিক কংগ্রেদ পার্টি দিনে দিনে বিপদের কারণ হয়ে উঠবে এবং একটা বামপন্থী পার্টি গঠন করা জরুরী প্রয়োজন। কিছুটা জেনে কিছুটা না জেনেই আমি অপর অনেকের সঙ্গে সেই লক্ষ্যে পৌছতে কাজ করে গিয়েছি কিন্তু দার্থক হইনি। ১৯৩৪ দালে কংগ্রেদ সোশ্যালিস্টদের প্রয়াসে আরও আশাপ্রদ লক্ষণ দেখে স্বভাবত তা সোৎসাহ অভিনন্দনের যোগ্য বলেই মনে হয়েছিল।

১৯৩২-এর জামুয়ারি থেকে ১৯৩৭-এর মার্চ অবধি আমাকে হয় জেলে, না হয় নির্বাদনে কাটাতে হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে আমি বখন আবার জনসেবায় আত্মনিয়োগ করার মত স্বাধীনতা লাভ করি, তখন কংগ্রেস সোগ্রালিস্ট পার্টি বেশ কিছুটা পরিণতি লাভ-করেছে। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮এ নিজ চোখে দেখে মনে হয়েছে, কিছুকাল থেকে সি. এস. পি,র অগ্রগতি একেবারে থেমে গেছে।
লক্ষণ আশঙ্কাজনক, কারণ এগিয়ে চলার উদ্দীপনার অভাব মানেই
অবক্ষয়ের সূত্রপাত। ১৯০৮- এর কেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হরিপুরা
কংগ্রেসের ঠিক পরেই সি. এস. পি,র অগ্রগণা সদস্যদের সঙ্গে
আমার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এবং সেই সময়ে তাঁদের সদস্য
হিসাবে ক্যাশনাল ফ্রণ্ট গোদ্ধীর সদস্যরাও ছিলেন। কথা ওঠে এবং
বিশদ আলোচনার পর স্বাই মেনেও নেয়, পার্টির কাজে গুকুত্রর
কোন ক্রটি রয়ে গেছে, তথনকার কাজের পরিকল্পনাতেও কিছু ফার্কে
রয়েছে, এবং অবিলম্বে ক্রটিগুলি দূর করা দরকার। কংগ্রেসের মধ্যে
এমন অনেক বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি রয়ে গেছে যারা সাংগঠনিক
দলে নেই এবং থাদের টেনে আনা হয়নি যদিও ভাদের দলে আনা
একান্থ দরকার ছিল।

তথ্ন প্রয়ন্ত সি. এদ. পি. বাপকভাবে স্মাজতান্ত্রিক প্রচার চালিয়ে এসেছে। এই কাক্ষা ভালই হয়েছিল। কংগ্রেম কমিটির সভাসমিতিতেও ভারা ভাদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিত এবং পাটির সদস্যরা যথন যেখানে সম্ভব ১৩ মূল প্রস্তাব ও সংশোধন প্রস্থাব উত্থাপন করে তাদের উগ্র মনোভাব জানিয়ে দিত। এতেও উপকার হত, কারণ কংগ্রেসীদেরও চাঙ্গা করার দরকার ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কতক গুলি লক্ষণীয় ক্রটি থেকে গিয়েছিল। প্রথমত, জনসাধারণ সি. এস. পি.র সদস্য ছিল না। এটি বরঞ্চ বাছা বাছা কয়েকজন বাজির পার্টি ছিল, অনেকটা প্রেট ব্রিটেনের দোখালিস্ট লীগ ও অনুকাপ সংগঠনের মত। দিতীয়ত সাধারণ মানুষের "ধো সাংগঠিনিক কাজের উপর ভা যথেষ্ট গুরুর দেয়নি, যেমন কুষক ও ভামিকের মধ্যে। যথন পার্টির পত্তন হয় তথন হয়ত বিভিন্ন মতাদর্শের কথা ভাবা হয়েছিল, পরে তা ৰাদ দেওয়া হয়। যদি হোক, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের মধো ্য সুনির্দিষ্ট পথকে সি. এস. পি. তাব বিক।শের পথ বলে ধরে নেয় তাতে স্পষ্টত অনেক ত্রুটি ছিল এবং দেই পথ শেষ পর্যন্ত ভ্রাস্ত বলে প্রমাণিত হয়। এই সব ত্রুটির কারণ ছিল সম্ভবত পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ চিস্তার অভাব এবং পার্টির অব্যবহিত ও চূড়াস্থ ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও বোঝার ভুল।

যতদিন দি. এম. পি. নতুন এক তত্ত্ব ও নতুন এক পদ্ধতির প্রতাক হয়েছিল, ততদিন ভার উদ্ভব ও সহিছে একটা যৌক্তিকংগ ছিল। অনেক ব্যৰ্থতা ও বহু ত্ৰুটি সত্ত্বেও গাঞ্চীবাদের একটা তত্ত্ব ও একটা পদ্ধতি ছিল। অভএব পরে যদি দেখা যায় ভা অস্তত ও ব্যর্প, তাহলে নতুন কোন ওত্ব ও পর্বতি ছাডা আর কিছু দিয়েই সেই অভাব পুরণ করা যায় না। লেখনের এ কথা বিশ্বাস করার কারণ খাছে যে, যথন দি. এদ. পি. প্রথম দট চয় তথন জনেকেরট তা মনে হয়েছিল। কিন্তু পার্টিকে গড়ে ভোলার ভার যাদের উপব পেওয়া হল তারা তাকে সম্পূর্ণ ভূল পথে চালিত করেছে। তাজ দাব্যরণ মাল্লুপের চোথে দি. এম. দি. গান্ধীবাদের কাছে মুপুন আত্মসমর্পণ করেছে এবং সম্ভবত কংগ্রেস সংগঠনকে কিছুটা চকা করা ছাড়া বাস্তবিকপক্ষে হার কাছে আর কিছু প্রতাশা করারও বেই। কিন্তু কংগ্রেসকে কেবলমাত্র চাঙ্গা করা ছাড়াও আরও অনেক কিছু করবার জন্ম কংগ্রেম গোগালিস্ট পার্টির সন্তি হযেছিল এবং যদি ভা দেই বুহত্তর কর্তবা সম্পাদন না করে, অন্স কোন সংগঠনকে সেই কর্ত্তবা পালন করতে এবে। কোন কারণেই প্রগতির চাকা এক জায়গায় দীর্ঘকাল আটকে থাকতে পায়ে না।

কংগ্রেদকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বরাবরের মত এখনও এটি এমন একটি স্থুনিদিষ্ট পাটি যার উপরে একজন নেতা আছেন এবং যার নিজ্ঞ একটি সংগঠন আছে; তাকে বলা খেতে পারে কাযেমী দল বা গান্ধী পার্টি অথবা দক্ষিণপক্ষ। দলের মধ্যে ভার যে নিয়মশৃঙ্খলা তা প্রশংসনীয় এবং জনসাধারণের মধ্যে ভার বিপুল প্রভাব, এবং সেই প্রভাব বৃদ্ধির জন্ম বরাবর সমত্ম প্রয়াস করা হুয়ে থাকে। তার আয়েভাধীনে আছে তহবিলের অর্থ এবং কংগ্রেস সংগঠন ছাড়াও আছে সহায়ক নানা সংগঠন যাদের মারফং কংগ্রেস কাজ করে। বংশরের পর বংশর ধরে এই পার্টি সংহত হয়ে উঠছে এবং এই সংহতি

বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯০৭ সালে তার সদস্যরা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করার পর থেকে। ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে এই পার্টি আগের থেকে অনেক বেশী কর্তৃহকামী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছে তো বটেই, সেইসঙ্গে আরও ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছে।

তাহলে এই পার্টি নতুন ভারত গড়ে তোলার কর্তব্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবে, আমরা কি তা বিশ্বাস করব ? যদি তাই করি তাহলে আমাদের উচিত হবে সম্পূর্ণভাবে তার প্রতি আমাদের আরুগতা জানানো এবং যেটুকু বিরোধিতা আমরা করতে পারি তা "বন্ধুস্থলভ" সমালোচনা করা। কিন্তু যদি আমরা বিশ্বাস না করি ভাহলে উপায় কী ? তাহলে নতুন কোন পার্টির দরকার হবে, যে পার্টি বিকল্প তত্ত্ব ও নতুন পদ্ধতি দিতে পারবে। এইরকম পার্টির ছটি ভূমিকা পালন করতে হবে-একটি এখনকার জ্বস্থা, আরেকটি দুর ভবিয়তের জন্ম। এই ভূমিকা ছটি পালন করার জন্ম নডুন পার্টিকে গণভিত্তিক হতে হবে এবং গান্ধীবাদীরা আজ যতথানি পণভিত্তি দাবি করতে পারে ভার চেয়েও আরও ব্যাপক করতে হবে সেই গণভিত্তি। এই গণভিত্তি একমাত্র তথনই সম্ভব যদি সেই পার্টি দ্দনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালায় এবং দ্দনসাধারণকে সদস্যভুক্ত করে . গ্রেট ব্রিটেনের সোশ্যালিষ্ট লীগ বা ভারতের বর্তমান সি. এস. পি.র মত কোন সংগঠনের পক্ষে গণআন্দোলনের উচ্চোক্তা বা মুখপাত্র হওয়া কথনই সম্ভব নয়। তা শৃক্তস্থিত এমন একটা পদার্থ হয়ে খাকবে যার মাটিতে কোন শিক্তু নেই।

এই রকম পার্টির কী ভূমিকা হওয়া উচিং সে সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে এই পার্টিকে ছটি ভূমিকা পালন করতে হবে—একটি অব্যবহিত আরেকটি চূড়ান্ত। অব্যবহিত ভূমিকা আপদহীন সামাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ভূমিকা। চূড়ান্ত ভূমিকার লক্ষ্য সংগ্রাম পরবর্তী সময়। জাতীয় পুনর্গঠনের দেই সময়কার ভূমিকা হবে সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা। সংগ্রামের সময় সমাজতান্ত্রিক প্রচার চালান বেতে পারে এবং চালানো উচিত, কিন্তু তথন পার্টির ভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক নয়, তা হবে আপসহীন সামাজ্যবাদবিরোধী। সি. এস.
পি. নেতাদের অনেকের মধ্যেই এই ভূল ধারণা আছে যে, পার্টির কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক প্রচার চালিয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনকৈ চাঙ্গা করে তোলা। অগতম প্রধান কারণ এই, যার জন্য পার্টির ভরাড়বি হয়েছে।

গান্ধীবাদে যাদের অন্ধ বিশ্বাদ নেই তাদের কর্তব্য অত্যন্ত স্পন্ত। তাদের কর্তব্য যথার্থ একটি বামপন্থী পার্টি গড়ে তোলা, তাতে আধুনিক রাজনৈতিক পার্টির বিস্তারিত সব বিধিব্যবস্থা থাকবে। এ বিষয়ে নিঃসন্দিশ্ধ হতে হবে যে, যে মুহূর্তে এই প্রয়াস করা হবে তথনই কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আক্রোশ নেমে আসবে। এর চেয়েও বড় কথা, সভজাত এই পার্টিকে পিষে মারার জন্ম সব রকমনীচ, নির্লজ্জ, হিংসাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। গত আঠারো মাসের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় গণ্যমান্থ অনেক বামপন্থী নেতা দক্ষিণপন্থীদের এই ধরণের আক্রমণ আন্দাজ করতে পারেননি। এই ভূল যেন ভবিষ্যতে আর না হয় এবং অতীতের অভিজ্ঞতার শিক্ষায় বর্তমানে স্বাই যেন আরও বিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে, দি. এম. পি.র সদস্যদের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়েই কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের (অথবা গান্ধীবাদী নেতৃত্বের) সংঘর্ষ বাধে। কংগ্রেস দোশ্যালিস্টদের সমর্থন জানাতে গিয়ে পণ্ডিত জওহরলালকেও নাজ্জহাল হতে হয়েছিল। ১৯০৬, ১৯০৭ সালে যথন তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট তার অবস্থা মোটেই স্থুখকর ছিল না এবং গান্ধীবাদীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবার জন্ম দি. এম. পি.র প্রতি তাঁর সমর্থনের মাত্রাটা তাকে বেশ কমিয়ে আনতে হয়। কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের দিক থেকেও, যথন তারা হাই কমাণ্ডের আক্রোশ মর্মে মর্মে ব্রুতে পারল, তারা সাহসের সঙ্গে রুথ তা দাড়ায়ই নি, বরঞ্চ তারা জেনে হোক বা না জেনে হোক এমন জায়গায় সরে যেতে লাগল যাতে গান্ধী শিবিরের পাণ্ডাদের কাছে তা তত আপত্তিক্ষনক বলে গণ্য না হয়। গান্ধীবাদীরা তা লক্ষ্য

করে এবং দেই কারণে দ্বিগুণ উৎসাহে বামপক্ষের বিরুদ্ধে ভাদের জ্বোদ চালিয়ে যায়।

দি, এস, পি,র পক্ষ থেকে এমন কোন উক্তি করা হয়নি বা বিবৃতি দেওয়া হয়নি যার ব্যাথ্যা করা যেতে পারে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের ভবিষ্যুতের স্বাথে এই পার্টি বিপচ্জনক। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যথেট নিশ্চিন্ত হয়েছিল এবং অতঃপর দেখা গেছে গান্ধীবাদী ব্যক্তি-বৈশেষ স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের প্রশংসায় উচ্চৃসিত হচ্ছে। উচ্চতম মহল থেকে এই সব প্রশংসা তাদের রাজনৈতিক কবরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। ভোল ফেরানোর সায়দক্ষভ একটা যুক্তি দেখাবার জন্ম কংগ্রেস সোশ্রা*লি*সটরা "ঐক্যের" শ্লোগান আবিষ্যার করে ঢাক পিটিয়ে ভাই সবাইকে শোনাতে লাগল— আসলে কিন্তু এটি নিরাপত্তার একটা ফিকির ছাড়া কিছুই নয়। একভার এই নতুন ব্যাখার ফলে মি. এম. পি.কে এমন অবস্থায় আসতে হল ষ্থন গ্রান্ইসভার মূত্মনদ বিরোধি তার ভূমিকা গ্রহণ করতেও তাদের সাহসে কুলাল না —কারণ সংসদীয় বিরোধী পক্ষকেও কোন কোন সমরে অধিষ্টিত সরকারকে গণীতাত করে সরকারি দায়িজ নিজেদের নিতে হয়। শেব প্ৰায়ে এমন খোলাখুলিভাবে দি. এস. পি হাই ক্মাণ্ডের অনুগ্রহ লাভের জ্বল ভোষামোদ শুরু করে যে, যদি তারা হাই ক্মাণ্ডের সমালোচনায় একটা কথা বলে ফেলে, তা চাপা দেবার জন্য সমর্থনে একশে। কথা বলে এবং উপরম্ভ উচ্ছসিত ভাষায় জানিয়ে দেয়, মহান্মা গান্ধীর উপর তাদের কতথানি আস্থা ও বিশাশ আছে।

এখানে বলে রাথা উচিত, দি. এস. পি'র উপর পণ্ডিও
স্থ এহরলাল নেহকর বরাবর সক্রিয় প্রভাব ছিল। প্রধানত তাঁরই
চেটায় ১৯৩৪ সালে পার্টির স্ফটি হয় এবং তদবধি পার্টির ভাগ্য
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। ১৯৩৭ সালের পর
গান্ধীবাদী শিবিরে তাঁর ক্রমিক প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সি. এস.পিও
ভাঁকে অমুসরণ করেছে। ফলত আমরা দেখছি, পণ্ডিত নেহকর

এবং সি. এস. পি দলভুক্ত ভূতপূর্ব গান্ধীবাদীদের প্রভাব এত প্রবল ষে আছ বলতে ইচ্ছা করে, সি. এস. পি গান্ধীবাদীদেরই একটা শাখা সংগঠন।

অথোগ্য নেতৃই কিভাবে একটা মহং পার্টির ভবিষ্যং নই করে দিতে পারে সি. এম. পি তার দৃষ্টাস্ত। যদিও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা মতবাদের বা তবের প্রভাবকে তুচ্ছ করা যায় না, তংশত্বেও মামুষের গুরুহকে অগ্রাহ্য করা চলে না। ভাবতে অবাক লাগে, ইওরোপের একালের রাজনৈতিক পার্টিগুলির দশা কী হত যদি তাদের সঙ্গে অনুসাধারণ নেতাদের ব্যক্তিই ছড়িত না থাকত।

ভবিশ্বতে কেউ যেন বামপন্থী ভূমিকা পালন করার অথবা বামপন্থী পার্টি গঠন করার কপা চিস্তাও না করে যদি সে কত্রেস হাই কমাণ্ডের জ্বন্সতম আক্রমণের জন্ম প্রস্তুত না হয়। যে বিরোধিতা হাই কমাণ্ডের ভবিশ্বং অস্তিহ ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপক্ষনক সেই বিরোধি তাকে পিষে মারার জন্ম তারা যে কোন কাজ করতে পারে। এবং তথন তারা "নিয়মানুবতিতা"র শ্লোগান আওড়াবে—ঠিক যেমন "ঐক্যে"র বুলির আড়োলে সি. এস. পি কাজ করেছে।

নিরাপত্তার প্রয়োজনে গা-ঢাকা দেবার একই তাগিদ থেকে ১৯৩৯-এর ৯ই জুলাই থেকে কমরেড এম. এন. রায় এবং তারে র্যাডিক্যাল লীগের যাবতীয় প্রয়াস চলেছিল।

## জেলের চিঠি

শেষ কাবাবাদ থেকে নেতাজার লিখিত চিঠিগুলিব মধ্যে নিম্নলিখিত সাভটি চিঠি উদ্ধৃত হচ্ছে। এর মধ্যে চারটি তাঁর দাদা শবংচক্র বস্থকে এবং বাকি ভিনটি মুকুন্দলাল সরকার, বরদা প্রসন্ন পাইন ও স্দার শানুলি সিং কবিশেখরকে লিখিত।

3

# 'দেশরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত

হম্পাঠ্য, ২৮।১ ৽

ছাড়প্রাপ্ত

ডি. সি. এস. বি. পক্ষে

ছম্পাঠ্য ৩ ০।১ ০।৪ ০

লেফ্টেক্সাণ্ট কর্ণেল, আই. এম. এস.

প্রেসিডেন্সি জেল

কলিকাভা,

₹8. >0. 8€

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মেজদাদা, কদিন আগে তোমার দেরাছনের ঠিকানায় তোমাকে আমার বিজয়ার প্রণাম জানিয়েছি। এর মধ্যে নিশ্চয় তুমি সে চিঠি পেয়েছ।

তোমাকে লেখা মৌলানা আবুল কালামের চিঠির কথা এই কদিন ধরে ভাবছি। ওই সঙ্গে স্বর্গত শ্রীযুক্ত ভি. জে. প্যাটেলের উইল নিয়ে মৌলানা আবুল কালাম ও সদার বল্লভভাইয়ের মধ্যে ৰে পারস্পরিক তারিক চলেছে সে কথাও মনে হচ্ছে।

প্রথমটা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়েছে আমি জানি না, তবে আমার যা মনে হয়েছে, তার কদর যাই হোক, তোমাকে জানাচিছ। বঙ্গীয় আইন পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনের যথন দেরি নেই, আমার মনে হয় পরিষদ থেকে ইস্তক। দেওয়া তোমার উচিত হবে না। তবে 'স্থবিধামান্ধিক সময়ে ইস্তকা দিয়ে তুমি কংগ্রেদ হাই কমাগুকে চ্যালেঞ্জ করতে পার, তারা নির্বাচনের শক্তি পরীক্ষায় তাদের দেরা লোককে তোমার প্রতিদ্বন্দী হিসেবে যেন দাঁড় করায়। স্থ্রিধামাফিক সময় হবে পরের অধিবেশনের শেষ দিন—অবশ্য দেখতে হবে যাতে পরবর্তী অধিবেশনের আগে আরেকবার নির্বাচনের সময় পাওয়া যায়। যদি বোঝ তাহলে স্থ্রিধামাফিক সময়ে তোমার পদত্যাগ করার কথা আগেই জানিয়ে দিতে পার।

আর সবের তুলনায় এটা অবশ্য সামায় ব্যাপার। যে প্রশ্নটা সিভাই গুরুত্বপূর্ণ তা এই, আমরা কোথায় চলেছি—আমরা বলতে কংগ্রেসের কথা বলছি। একে একে লোকেরা—কথনো কথনো বিশিষ্ট লোকেরা, যারা দেশের দেবা করেছে, তৃঃথকট সযেছে, ভ্যাগস্বীকার করেছে,—ভারা বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে দিছে। এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে অন্যান্ত সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভা পূরণ করা সম্ভব হয়নি, নিকট ভবিশ্বতে সেরকম কোন সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয়না। ভাছাড়া, কোন নতুন লোক কংগ্রেসে যোগ দিছে, আমার নজরে পড়েনি।

মহাত্ব। গান্ধী সম্ভবত ব্বতে পেরেছেন, তার দলের পক্ষে এই ভাঙনের ফল হবে মমান্তিক, এবং সেইজন্তই বিনা শর্ভে সংখাগিতা করার যে মনোভাব তার প্রথমে ছিল তা তাগে করে তার বদলে বাছাই করা কয়েকজনকে দিয়ে আইন অমান্ত শুক করে নিজেকে ও তার দলের লোকদের মুথ রক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা কি চোখে ধুলো দেওয়া নয় ? এ সহযোগিতাও নয়, গণনংগ্রামও নয়। এতে কেউই খুনি নয় এবং এর ফলে আমরা যেগানে ছিলাম সেখানেই ধাকব। তাছাতা স্বরাজের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন যোগ নেই। এতে আমাদের দেশবাসীর একটা অংশকে শুব্ সেঁকা দেওয়া চলতে পারে যারা সরল বিশ্বাদে মনে করে গান্ধিকী যথন আছেন তিনি কাজের কাজ কিছু একটা করছেন।

সহযোগিতা বোঝা যায়। যতই অসঙ্গতি থাক রায়পদ্ধাও বোঝা যায়। গণসংগ্রামও বোঝা যায়। কিন্তু এটা কি ? এও নয়, ও-ও নয়, কী যে, বোঝা ভার। গান্ধীবাদের হালফিল পর্বে দেখা যাচ্ছে ধর্মের খোলসে ঢাকা ভণ্ডামি (পাটেলের উইলের ব্যাপার), গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ এবং রাজনীতির দ্বিপাক থেকে উদ্ধারের অদ্ভূত ও ছর্বোধ্য সব নীতি নির্দেশ (হায়জাবাদ রাজ্যের প্রজাদের কাছে দেওয়া উপদেশ)। এসব সত্যিই পীড়াদায়ক। বাধ্য হয়ে ভাবতে হয় ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে বড় বিপদ কোন্টা—বিটিশ আমলাতস্ত্র, না, গান্ধী-বাদী মোড়লিতন্ত্র। যে আদর্শবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সম্পর্ক নেই এবং ধর্মায় ভাবাবেগে ভরা কাকা বুলি ছাড়া যার মধ্যে আর কিছু নেই তার কাছ থেকে কথনো স্থকল পাওয়া যেতে পারে না।

এই ধোঁকাবাজি কাউকেই ঠকাতে পারবে না—সরকারকেও না, জনসাধারণকেও না—কারণ ছনিয়াটাকে আমাদের এদেশী মোড়লর। যতটা বোকা বলে মনে করে তা ততটা নয়। দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সেদিন দূরে নেই যগন এই ধরনের গান্ধী-বাদের খোলস খদে পড়বে। মৌলানার গুমকিকে ভূমি সম্চিত তাচ্ছিলোর সঙ্গে যে অগ্রাহ্য করেছ, এতে আমি খুশি হয়েছি।

আশা করি ওথানে ভোমাদের সকলের, বিশেষ করে মেজনৌ নির,
স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। ভোমরা ফিরছ কবে ? ভাড়াহুড়ো করার
দরকার নেই, আগে শরীরটা সারিয়ে ভোল। দেখছি থবরের
কাগজের লোকেরা ওথানেও ভোমার কাছে হানা দিয়েছে।
ফরওয়ার্ড রক-এর লোকেরাও ভোমার কাছে জুটেছে নাকি ? ওই সব
অঞ্চলে সাধারণের মধ্যে আমরা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় দাড়াবার জন্ম আমাকে সবাই বিশেষ করে ধরেছে। আমি রাজী হয়েছি। আজ এই পর্বস্ত।

> তোমার স্লেহের স্থভাষ

পুনশ্চ: বিজয়ার উপহারের জন্ম কিছুদিন আগে মৌলানাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়াধায় টেলিগ্রাম করেছি।

সুভাষ

শ্রীযুক্ত শরংচন্দ্র বস্থ রয়াল হোটেল দেরাছন, উত্তর প্রদেশ

٤

সেম্বরুত ও ছাড়প্রাপ্ত

হম্পাঠ্য ৪৷১১

ডি. সি. এস. বি.-র পক্ষে

ছাড়প্রাপ্ত ছম্পাঠা

লেফটেন্সাণ্ট কর্নেল, আই. এমৃ. এমৃ.

স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট,

প্রেসিডেন্সি জেল কলিকাডা, ৩০. ১০. ৪০

পরম পুজনীয় মেজদাদা,

আমার বিজয়ার চিঠি এবং তার পরে যে চিঠি দিয়েছি নিশ্চয় তুমি পেয়েছ। দেরাছনে গিয়ে তোমার ও মেজবৌদির কোন উপকার হল কিনা ভাবছি। আশা করি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমার নির্বাচনের কথা খবরের কাগজে নিশ্চয় পড়েছ। আশা করি কংগ্রেস হাই কমাণ্ড এর থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেতে দেরি করবে না।

কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে যত ভাবছি ততই আমি স্থানিশ্চত হচ্ছি, ভবিষ্যতে হাই কমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে আমাদের আরও সময় ও শক্তি দিতে হবে। স্বরাজ পাবার পর এইরকম নীচ, প্রতিহিংসাপরায়ণ, বিবেকবর্জিত লোকদের হাতে ক্ষমতা এলে দেশের হাল কী হবে ? আমরা এখন এদের সঙ্গে লড়াই না করলে, এদের ক্ষমতায় আসা আমরা ঠেকাতে পারব না। আরও একটা কারণে এদের সঙ্গে এখনই আমাদের লড়াই করা উচিত। জাতীয় পুনর্গঠনের কোন ধারণাই এদের নেই। স্বাধীন ভারতকে যদি গান্ধীবাদী, অহিংস নীতিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, তাহলে গান্ধীবাদ স্বাধীন ভারতকে দয়ে মজাবে। তাহলে যে সব শক্তি ওত পেতে রয়েছে, তাদের কাছে ভারত সব সময়ের শিকার হয়ে থাকবে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে এখনই লড়াই করার জ্ব্যু এবং লড়াই শেষ অবধি চালিয়ে নিয়ে যাবার জ্ব্যু আমাদের একাগ্র হতে হবে, যেথানে এবং যথনই সম্ভব অ্যান্থ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে গামাদের হাত মেলাতে হবে।

কোলন ও এপেণ্ডিক্সের কাছে পেটের একটা বাধার দরুন গত সপ্তাহে আমি তেমন স্থন্থ ছিলান না। ব্যথাটা আপাতত একট় কমেছে। এই চিঠি আমি উভবান পার্কের ঠিকানায় পাঠাচ্ছি, কারণ আমি জানি না কবে তোমরা ফিরে আসবে। প্রণাম জেনো।

ভোমার স্নেহের

শ্রীথুক্ত শরংচন্দ্র বস্থ কলিকাতা। সুভাষ

ڻ

## সে**ন্দর্**কত ও ছাড়প্রাপ্ত

ছম্পাঠ্য ২৬৷১১ ডি. সি. এস. বি.র পক্ষে

প্রেসিডেন্সি জেল কলিকাডা, ১৫. ১১. ৪০

পরম প্জনীয় মেজদাদা,

আজ বিমান ভাকে অমিয়কে আমি চিঠি লিখছি, ভাতে অল্প কথায় আমার মামলার বিবরণ এবং ভাতে যে অবৈধতা ও অক্যাযাতা রয়েছে তার উল্লেখ থাকছে। তুমিও তাকে এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে একটা চিঠি লিখে বিমান তাকে পাঠিও। আমি চাই অমিয় এই থবর পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে আমার যে বন্ধুরা আছেন তাঁদের কাছে পৌছিয়ে দিক। মিস্ আগাথা ফারিসন, কৃষ্ণ মেনন ও আর আর বন্ধুরা যারা ইণ্ডিয়ান কন্সিলেয়েশন গ্রুপ, ইণ্ডিয়া লীগ ইত্যাদিতে আছেন তাঁদের মারফত সহজেই এ কাজ হতে পারে।

অনেক লোকই এ সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী হবে—যদি একবার শুর্ তাদের কাছে সংবাদ পৌছর। যেমন ধর, মিঃ থার্টল্, এম. পি., ল্যান্সবেরির জামাই, যিনি কলকাভায় তোমার অভিথি ছিলেন—অথবা মিঃ গ্রীন্টড, এম. পি., যিনি এখন কেবিনেটে আছেন এবং ১৯০৮-এ লগুনে আমাকে সাধারণের তরক থেকে যে সংবর্ধনা জানানো হয়, সেই অন্নুষ্ঠানে যিনি সভাপতিষ করেন—অথবা নিউজ্কেনিক্ল্- এর মিঃ ভেরনন্ বার্টলেট, যার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ক্রনিক্ল্ হাউসে স্থার ওয়াল্টার লেটন-এর ভোজসভায় এবং পরে কলকাভায় চায়ের আসরে—অথবা মিঃ সোরেনসেন এম. পি., ভারত বিষয়ে যার ক্রেতৃহলের শেষ নেই এবং যার সঙ্গে লগুনেই আমার পরিচয় হয়।

আমি জানি না আজকাল বিমান ডাকে লগুনে চিঠি পৌছতে কত সময় লাগে। যদি তোমার মনে হয় নিশ্চয় দেরি হবে ভাহলে বরঞ্চ কেব্ল করে দিও।

আমি অমিয়কে বলে দিচ্ছি আমার ছ-ভিনজন বন্ধুর কাছে
আমার চিঠিটা পৌছিয়ে দেওয়া ছাড়া তাকে আর কিছু করতে হবে
না। অমিয়র এই ব্যাপার নিয়ে আর বিপ্রত থাকার দরকার নেই।

গ্রীযুক্ত শরংচন্দ্র বস্থ

তোমার স্নেহের

১, উডবার্ন পার্ক

সুভায

কলিকাভা

#### কোন পথে ?

8

#### **দেশরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত**

ছুম্পাঠ্য ২০৷১১ ডি. সি. এস. বি.-র পক্ষে

ছাড়প্রাপ্ত ছম্পাঠা

প্রেসিডেন্সি জেল

জরুরী

কলিকাতা

١٩. ১১. 80

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আমার দিনিয়র আাডভোকেট হজনই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
আমি বরোদাবাবৃ ও সস্তোষবাবৃর কথা বলছি। আশা করি তাঁরা
শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আলিপুরে আমার মামলার তারিথ
এ মাসের ২৩ তারিথে, সেই মামলায় বরোদাবাবৃ আছেন। ১৩
তারিথের মধ্যে বরোদাবাবৃ যদি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠেন, ওই
দিনের অক্য কোন ব্যবস্থা ক'রো।

আশা করি এর মধ্যে তুমি আমার ২৪।১০ ও ৩১।১০ তারিথের চিঠি পেয়েছ। ওয়ার্ধা প্রহসনের দ্বিতীয় দৃশ্য এখন শুরু হয়েছে।

গত ২।৩ দিন থেকে কোমরে সায়টিকার মত একটা ব্যথা বোধ করছি। সহজে চলাকেরা করতে পারছি না, তবে এখনও পর্যন্ত ভাবনার কোন কারণ নেই। আশা করি তোমরা স্বাই ভাল আছ। মা কেমন আছেন ?

শ্রীযুক্ত শরংচন্দ্র বস্ত ১, উডবার্ন পার্ক কলিকাতা।

তোমার স্নেহের

সুভাষ

Û

### <u>সেন্সরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত</u>

इच्योठा

ছাদ্রপথ

ডি. দি এস. বি.-র পক্ষে স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট, প্রেদিডেন্সি জেল লেন্ট্যোণ্ট কর্নেল, আই. এম. এস.

প্রেসিডেন্সি জেন

\$5. 25. 80

# সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত

প্রিয় মৃকুন্দবাবু,

গ্রু পরশু আপনার ১১ই নভেম্বর তারিখের চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আশা করি এখন ভাল আছেন।

জেলে আমার সঙ্গে আপনি যথন দেখা করতে এসেছিলেন, তথন আমি ভালই বোধ করছিলাম। তার পরে আমার সায়টিকা বা ওই ধরনের একটা কিছু হয়েছে। এখন পর্যন্ত অল্পের উপরেই আছে— যাতে না বাড়ে সেইজন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আগেও এর জন্ম কয়েকবার আমাকে বেশ ভূগতে হয়েছে। সে কথা আমার মনে আছে, আবার সেই ভোগান্তি ভোগবার ইচ্ছা আমার নেই।

আমার যথন স্বাধীনভাবে কিছু করার উপায় নেই, তথন বাইরের বন্ধদের জন্ম কি করে আপনার কাছে বাণী পাঠাব ?

সদার শাদ্ল সিং-এর চিঠি আমি পেয়েছি, আশা করি তিনিও আমার চিঠি পেয়েছেন। গান্ধীজির কাছে টেলিগ্রামে তিনি যদি আমার কথা উল্লেখ না করতেন তাহলে আমি আরও বেশি খুশি হতাম। নিজে সম্পূর্ণ ব্ঝিয়ে না বললে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। জেলে থাকাকালে তা করা খুবই মুশকিল।

অনেক দ্বিধা-সংকোচের পর আপনাকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছি। যা বলছি, তা সম্পূর্ণ আপনার জ্বন্স, গোপনীয় এবং অপরের জ্ঞাতক নয়। আমি মুক্ত থাকলে সাধারণ নির্দেশ দিতে পারতাম, কিন্তু এখানে থেকে তা করতে পারি না। তাহলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আমরা ওয়ার্ধার আদেশে চলি না। অতএব গারিজী যাই ককন না কেন, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে ধরা দেবার কোন বাধাবাধকতা আপনার নেই। যেমন চলছেন তেমনই চালিয়ে যান। অতীতে আমরাই থেটেছি, আমরাই কট সয়েছি এবং অপরে তার স্কুফন ভোগ করেছে। কিন্তু কতদিন তা চলবে ? আজ এই পর্যন্ত।

আমার আঙ্রিক শুভেচ্ছা জানবেন।

শ্রীযুক্ত মুক্নদলাল সরকার ৩৭ কলেজ স্থীট কলিকাতা। আপনাদের স্থভাষচন্দ্র বস্থ

় হাজা'ব কংগ্রেসনেতা ও খন্তনানা অভিনজীবি শীববনাপ্রসর পাইনকে লেখা এই চিঠিটি এডানে জানোশিত ছিলা। শাক্ত ৰা

> প্রেদিডেন্সি জেল ২৯. ১•. ৪•

প্রিয় বরদাবাব্,

আজ সকালের থবরের কাগজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল স্বর্গত বাবু সূর্যকুমার সোম-এর কথা। তিনি শুধু আমার সত দেশবস্কুর একলন শিশাই ছিলেন না, তিনি আমার শ্রন্ধের বস্কুও ছিলেন। তাঁর মৈমনসিংহের বাড়িতে কতবার যে তাঁর সাদর আতিথ্য গ্রহণ করেছি কথনই আমি তা ভুলতে পারব না। শেষবার যথন আমি মৈমনসিংহ যাই তিনি সপরিবারে শহরের বাইরে ছিলেন, তবু খালি বাড়িতেও আমি সমান আতিথ্য লাভ করি। স্থ্বাবুর অকাল-মৃত্যুতে যে শৃত্যতা স্থ হল তাঁর এলাকায় সে শৃত্যতা অপ্রনীয় থেকে শাবে।

অন্ত প্রসঙ্গে আদার আগে, আপনাকে জীযুক্ত মজুমদার, জীযুক্ত

নিয়োগি ও প্রীযুক্ত গুছ নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে যে গুদার্যের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমার তরক থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাবেন। আজ সকালের কাগজে প্রীযুক্ত গুছ যে চিঠিটি প্রকাশ করেছেন তার জন্যে বিশেষ করে প্রীযুক্ত গুছকে ধন্যবাদ জানাবেন। আন্তরিকতায় ভরা বির্তিটিতে হৃদয়ের যে গুদার্য পরিফুট হয়ে উঠেছে তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। আপনি তাঁকে এই কথা বলতে পারেন, কথনই আমার ক্ষেত্রে তিনি এই গুদার্যের অভাব দেখতে পাবেন না।

বন্দীদশায় থাকার দরুন কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্ধিতা করব কিনা সে সম্পর্কে আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করা আমার পক্ষে সন্তব হয়নি। তাই এই আকস্মিক সিদ্ধান্ধে মনেকেই যদি অবাক হয়ে থাকেন আমি আশ্চর্য হব না। জেলখানা থেকে লেগা চিঠিতে আমার পক্ষে বলা সন্তব নয় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তবে আমি ন্তির নিশ্চিত, রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বাভাবিক বোধ থেকে ব্রুত্তে পারবেন কি কারণে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ব্রেথ মনে প্রাণে আমাকে অমুমোদন করবেন। এই চিঠিতে আমার বিবেচনার ছ-একটি বিষয়ের কথা শুধ্ বলছি। মামলাস্ত্রে পরের বার আপনার দক্ষে থখন সাক্ষাৎ হবে তথন এই কথা আপনাকে জানাতে পারতাম, কিন্তু তা আমার দিক থেকে সঙ্গত বা সমৃচিত হত না। এইসব ভেবে এই চিঠি লিখছি।

আমার নির্বাচনের অক্যতম ফল হবে এই যে, মৌলানা আজাদ এবং আর আর ্যাদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এই থেকে তাঁদের চোথ খুলে যাবে। বি. গি. সি. সি.-র উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে একেবারে নাজেহাল হওয়ায় এবং নিজের অবস্থার পরিণতি হাস্তকর পর্বায়ে পৌছিয়েছে দেখে মৌলানা ভেবেছেন আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আইন পরিষদীয় ফ্রণ্টে আক্রমণ্ড চালাবেন, যাতে সাধারণের চোথে আমাদের মাধা নিচু হয়ে বায়। তার আরও একবার ভুল ভাঙতে বাকি আছে। তাঁর একেবারে সাম্প্রতিক আক্রমণ—আমি এবার নাম দিয়েছি বিজ্ঞার উপহার—ইভিমধ্যেই দেশের পাঁচজনের কাছে আমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং বারা মুখে সতা ও অহিংসার কথা বলে অথচ কার্যক্ষেত্রে মিথাচারী, হিংসা ছেষ সর্বস্থ, তাদের স্বার্থস্বরূপ আরও বেশি প্রকট করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতার প্রাক্তণ মেয়র এবং বঙ্গীয় কংগ্রেম পার্লামেন্টারি পার্টির ডেপুটি লিভার শ্রীয়ুক্ত সস্থোষ বস্থর অকাট্য যুক্তিপূর্ণ চিঠিথানি বাবে বারে দেশের সবার পড়া উচিত। মৌলানা সম্পর্কে আমার ভিক্ত অভিজ্ঞতার বিষয়ে আপাতত আমি কিছু বলব না। অক্য সময়ের জক্যে তা তোলা রইল। কিন্তু দেশে মৌলানার পিছনে কে আছে তা জানতে চাওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। জননেতা বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা যাঁদের আছে তারা প্রত্যেকেই তাদের সঙ্গে কিছু অনুগামী কংগ্রেদে নিয়ে আসেন। মৌলানা কাদের তাঁর অনুগামী বলে দাবি করতে পারেন ভেবে পাই না।

মোলানা এবং কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক তাই নিয়ে এ যাবৎ দ্বন্দে অবতীর্ণ হতে আমরা চাইনি, এবং এই নীতিই আমরা অমুসরণ করে চলব। কিন্তু আত্ময়ক্ষার জন্তে যা কর্তবা তা আমাদের করতেই হবে। অতএব প্রত্যেকটি আঘাতের বদলে কঠিন প্রত্যাঘাত সইতে হবে—মোলানা যেন তা থেয়ালে রাথেন। এবং সেই প্রত্যাঘাত আসবে সারা দেশ থেকে, যেথানে আমাদের বন্ধু ও সমর্থকরা আছে সবার কাছ থেকে। হাই কমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই যদি দীর্ঘ ও তীব্র হয় আমরা তার জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। দেশে আমাদের স্থান কোথায় আমরা তা জানি। এর উপরে আমাদের পক্ষে আছে যুবশক্তি এবং সেইসঙ্গে অসীম থৈর্য ও নিগ্রহ সন্থ করার সামর্থ্য। স্বতরাং সাকল্য সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দিয়। বর্তমানে বৃহত্তর সম্প্রা নিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হতে পারে, কিন্তু তাই বলে মৌলানা যেন না ভাবেন যেহেতু আমরা এই নিয়ে ব্যস্ত আছি

অতএব হাইকমাণ্ডের যথেচ্ছাচার থেকে নিজেদের ঘর সামলাতে অপারগ হব।

আমার নির্বাচন থেকে আরও বোঝা যাবে যে, কেন্দ্রীয় আইন-সভাকে পরিহার করার নীতির আমি ঘোরতর বিরোধী। সম্ভবত সাধারণ কর্তব্যবোধে কংগ্রেস পার্টির অমানবিক এই অবহেলার দক্ষন বর্তমান আকারে ভারত রক্ষা আইন প্রচলন করা সম্ভবপর হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় জনগণের কণ্ঠস্বর প্রায় অক্রতই রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের আত্মঘাতী এই নীতি আমি অন্তত অনুসরণ করব না।

মোট কথা, আরুষঙ্গিক অক্সান্ত বিষয়ের দঙ্গে আমার নির্বাচন দক্ষেত্বহ একটা নির্দেশ বলে গণ্য হবে। দেই নির্দেশ এই যে, দেশের প্রত্যেক প্রান্তে প্রতিটি ফ্রন্টে মৌলানা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হুমকির জ্বাব দিতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। আমরা দাবি করি, ভারতের জনমতের যথার্থ প্রতিনিধি আমরাই এবং যে সব কংগ্রেসীদের পদস্থলন শুক হয়েছে, আমরা দাবি করি, আমরা তাদের চেয়ে সাচ্চা কংগ্রেসসেবী। এই দাবি যে সম্পূর্ণ ক্যায়নঙ্গত, এর সপক্ষে আরও প্রমাণ যদি আবশ্যক হয় আমরা আমাদের আশ্বরণে তা প্রমাণ করব।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ

ভবদীয়

স্বভাষচন্দ্র নস্থ

ফিব ওয়ার্ড ব্লক-এর ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং পরবর্তীকালে অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট সদার শার্দুল সিং কবিশেবকে লেখা এই চিঠিটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল. শ. ক. ব.]।

প্রিয় সর্দারজি,

আজ দকালে আপনার কাছে নিয়লিখিত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, আশা করি যথাসময়ে আপনার কাছে ত। পৌছবে:

> "সর্দার শাদূলি সিং কবিশের লাহোর

প্রসঙ্গ—আজকের সংবাদপত্রের রিপোর্ট। আশা করি মহাত্মা গান্ধীর অনশনে আপনি ঘোরতর অসমতি জানাবেন। পত্র যাচ্ছে।

#### স্থভাষ বোস"

আছকের সংবাদপত্তে খবর বেরিয়েছে মহাত্মা গান্ধী অনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সরকারকে সেই মর্মে জানিয়ে দিয়েছেন। এর আগে, গান্ধিজী আবার অনশন করতে পারেন এরকম সম্ভাবনার আভাস সংবাদপত্তে প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব এখনকার পরি-ণতিতে কেউই তেমন অবাক হবে না।

এই বিষয়ে আমার মতামত কী আপনাকে তা জানাবার জন্মে আমি এই চিঠি লিখছি। আপনি যদি আমার দক্ষে একমত হন—আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি তা হবেন—আপনি গান্ধীবাদীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে সে সম্পর্কে কোনরকম দ্বিধা ও সংকোচবোধ না করে অবস্থান্থযায়ী যা কর্মণীয় বিবেচনা করবেন, তাই করতে পারেন।

রাজকোট অনশনের পরেকার বিপ্র্য় দেখে আমার মনে হয়েছিল

গান্ধীমার্কা অনশন পর্ব এই সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে ভূল ভেবেছিলাম। পর্বতপ্রমাণ ভূলভ্রান্তি করার পরেও মহাত্মান্ত্রী শুধরাবেন না। উদ্দেশ্য যদি নৈতিক চাপ না হয় এই অনশন তাহলে কিসের জন্ম এবং অহিংসার ঋষিকে কেনই বা এই উপায় গ্রহণ করতে হল ! অনশনের কারণকে তিনি অন্তরের আলোকে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে হিংসার চরিত্রে কোন হেরফের হয় না। নৈতিক চাপ বা হিংসা তার ফলে অহিংসায় রূপান্তরিত হয় না। আমাদের মত সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের অহিংসার সঙ্গে দর্শনের বা আধ্যাত্মিকতার যোগ নেই, অতএব অনশন বা প্রায়োপবেশনের প্রয়োজনকে আমরা অস্বীকার করি না। প্রকৃতপক্ষে, আমি নিজেই আগে অনশন ধর্মঘট করেছি এবং বাধ্য হলে আবার তা করতে পারি।

যতীন দাস যথন অনশ্ন ধর্মঘট করে জীবনোৎসর্গ করলেন মহাত্মার কাছ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে একটিও সহৃদয় উক্তি শোনা গেল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক বন্ধুকে লিথে জানান, তিনি যদি মুথ থূলতেন তাহলে তাঁকে অপ্রীতিকর কিছু বলতে হত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নিজের থূশিমত যথন ইচ্ছা অনশন ধর্মঘট করতে পারেন এবং আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, এই উপায়ে তিনি যথন নৈতিক চাপ দেন, তথন তা অহিংসার তুরীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতার নিশ্চয় একটা সীমা আছে। এমনকি এককালে যারা সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল তাদেরও চোথ থূলতে আরম্ভ হয়েছে।

মহাত্মার এই অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে আমার প্রধান গাপত্তি এই যে,
সর্বেসর্বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেসকে ক্লিবছে পরিণত করার পর মহাত্মা
অনশনকে গণআন্দোলনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করছেন। আইন
অমান্সের ক্লেত্রে স্বাভাবিক রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিপ্রক হিসেবে
ব্যক্তিগত বা জাতিগত সম্মান ও স্থায়বিচার অক্ষুণ্ণ রাখার জ্বতে এই
অল্পের ব্যবহারে ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি ধাকত না, কিন্তু
সেক্ষেত্রে গণআন্দোলনের বদলে অনশনের কথা উঠত না। রাজকোটের
ক্লেত্রে যেমন দেখেছি, এই ক্লেত্রেও তেমনি দেখতে পাচ্ছি, গণ-

আন্দোলনকে যথন স্বেচ্ছায় হত্যা করা হয় তথনই অনশন করার দরকার হচ্ছে। এইরকম অনশনের ফলে জনসাধারণ যে আদর্শ বা আন্দোলনের সঙ্গে একাস্কভাবে যুক্ত থাকে, তা থেকে তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি অপস্তত হয়ে অনশনকারী ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হয়। আসল প্রশ্নটাকে এইভাবে পাশ কাটিয়ে গেলে দশের স্বার্থ রক্ষা হয় বলে মনে হয় না, যদিও এর ফলে ব্যক্তিবিশেষের জনপ্রিয়তা অথবা তার জত্যে দরদও কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিস্থিতি অস্তরকম হত যদি অপরিহার্য অবস্থাসনিবেশের চাপে গণআন্দোলনের ধারায় স্বাভাবিকভাবে অনশনের প্রয়োজন দেখা দিত।

একবার ভেবে দেখা যাক আজ পর্যন্ত মহাত্মাজী অনশন করে কী লাভ করেছেন। নিঃসন্দেহে, হুঃখভোগের মধ্যেই নৈতিক একটা মূল্য আছে—কিন্তু তা বাদ দিলে, তাঁর একাধিক অনশনের ফলে তেমন কিছুইলাভ হয়নি যাকে বাস্তব অবস্থার স্থুরাহা বলা যেতে পারে। পুণা অনশন তপশিলী শ্রেণীদের জন্ম কিছু অধিকার এনে দিয়েছিল বটে কিন্তু মোটামুটভাবে সাম্প্রদায়িক বন্টনকে পরোক্ষ ভাবে তিনি মেনে নিয়েছিলেন বলে এবং তপাশলী শ্রেণী সম্পর্কে পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলা অংশত স্বীকার করে নেবার কলে দেই অধিকারও প্রায় লোগ পেয়েছিল। অতএব অনশন মারফৎ তিনি তেমন কিছুই অর্জন করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও, যতদিন পর্যন্ত অনশন গণআন্দোলনের পরিবর্তে ব্যবহাত না হয়ে তার সহায় হয়ে ছিল ততদিন তার বিরো-ধিতার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এখন গণআন্দোলনের সর্বনাশ সাধন করে তাকে হঙ্যা করে তার জায়গায় বিকল্পরূপে অনশনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অএতব, আমরা যারা গণআন্দোলনে বিশ্বাসী, এতে আমাদের নৈতিক সমর্থন থাকতে পারে না। বরঞ্চ আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত স্থম্পষ্টভাবে এই অনশনের নিন্দা করা; তাতে খদি গান্ধীবাদীরা আমাদের গালমন্দ দেয় বা ভুল বোঝে তবুও আমাদের তা করতে হবে।

প্রকাশ্যে এই বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা সমূচিত হবে না, যদিও

আমাকে তা বলবার অনুমতি দেওয়া হয়, যেহেতু আমি এখন স্বাধীন নই। তাছাড়া এই প্রদক্ষে আমার নাম জড়ানো হোক, আমি চাই না। কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে নিথিল ভারত ফরওয়ার্ড রকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনার এ সম্পর্কে গুরুতর দায়িছ রয়ে গেছে এবং জন-সাধারণ স্বভাবত আপনার কাছ থেকে নির্দেশ আশা করবে। আপনাকে আমার এই চিঠি লেখার আরও একটি উদ্দেশ্য, আপনাকে আশাস দেওয়া, এই বিষয়ে আমি মৃক্ত থাকলে আমি যা করতাম আপনি যদি তাই করেন আপনি আমার পূর্ব সমর্থন পাবেন।

> আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ শ্রাতৃপ্রতিম স্থভাষ চন্দ্র বম্ব

পুনশ্চ: আরও একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই বলেন ব্রিটিশ সরকারকে তিনি বিব্রত
করতে চান না। এই অনশন কি সেই সরকারকে বিব্রত
করবে না। এবং সরকারের থেকে জনসাধারণকে কি তা আরও
বেশি বিব্রত করবে না, যেহেতু অনশনের সময় তিনি কারাবাসে
ধাকছেন না?

সদার শাদ্লি সিং কবিশের চেম্বারলেন রোড, লাহোর। আন্তরিক শ্রহ্ণাসহ স্থু. চ. ব.

# আমার রাজনৈতিক প্রতীতি এবং সরকারকে লেখা অক্যান্য চিঠিপত্র

আমাব রাজনৈতিক প্রতীতি এবং জেল থেকে লেখা সবকারের কাছে চিঠিপত্ত, অক্টোবর—ডিসেম্বর, ১৯৪০।

١.

বাংলা সরকারের

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্মীপে--

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, প্রেসিডেন্সি জেল মারকত।

মহাশয়,

ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর এক ধারাবলে আমি প্রায় চার মাদ জেলে আটক রয়েছি। এর জন্য আদালতের বিচার আবশ্যক। এ ছাড়াও গত ছ'মাদ হল আমি বিচারাধীন বন্দী। উল্লিখিত নিয়মাবলীর এক ধারা অনুসারে বিনা বিচারে আটক এবং ওই নিয়মাবলীর অপর এক ধারা অনুসারে [আদালতে] অভিযুক্ত—প্রশাসনিক হকুমের ও বিচারিক পদ্ধতির এ এমন এক সংমিশ্রণ যা শুধু অভ্তপুর্বই নয়, স্পষ্টত বেমাইনী ও অন্যায়।

২। উপরন্ত, বিচারক ম্যাজিস্টেটদের কাছে যথন জামিনের আবেদন করা হয়, পাবলিক প্রাসিকিউটাররা সম্ভবত স্থানীয় সরকারের নির্দেশক্রমে তার বিরোধিতা করেন। ফলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। বিচারসংক্রান্ত কার্যধারায় সরকারের অহেতৃক হস্তক্ষেপের এটি একটি দৃষ্টান্ত। এই হস্তক্ষেপ আরও আপাত্তিকর এই কারণে যে, ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর অধীনে মামলাগুলি সম্পর্কে ভারত সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় সরকার সেই সকল নির্দেশ পালন করছে না।

- ৩। আমি যথন আদালতে অভিযুক্ত তথন এই প্রকারে আমাকে জাের করে জেলথানার অটক করে রাথা অসঙ্গত, অন্তায় ও বে-আইনী। একবার যথন আমাকে ভারতরক্ষা নিয়মাবলী লজন করুরে অভিযােগে আদালতে হাজির করা হয়েছে, ৬খন আইনকে নিজম্ম ধারায় চলতে দেওয়াই উচিত। ওই একই ভারতরক্ষা নিয়মাবলীভে আবার আমাকে বিনা বিচারে কি করে বন্দী করে রাথা থেতে পারে ?
- ৪। এই সব ঘটনা "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমগুলীর আমলে ঘটে চলেছে বলে বিশ্বয় ও বেদনা বোধ করছি। যে সকল নাগরিক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী—বিশেষ করে যদি তারা মুসলিম লীগের সদস্ত হন—তাদের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রিমগুলী কি রক্ম আচরণ করছে আমি লক্ষ্য করে চলেছি। সরকারের কাছে এই প্রসঙ্গে অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর্মে প্রয়োজন নেই। শেষ দৃষ্টান্ত ডাকা জেলার মুড়াপাড়ার মৌলবীকে অক্সাৎ মুক্তিদান। এই প্রকার প্রতিটি ঘটনা আমি খেয়ালে রাখছি।
- ৫। এই সব এবং অক্তান্ত অসংখ্য বিষয় বিবেচনা করে সরকারের উচিত আমাকে অবিলয়ে মুক্তিদান করা। কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমি নির্বাচিত হয়েছি, ৫ই নভেম্বর খেকে তার অধিবেশন আরম্ভ হছে। এই দিক পেকেও অধিবেশনে যাতে যোগদান করতে পারি আমাকে তার অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন— অবশ্য যোগদান করা নির্ভর করে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর। বমা সরকার যদি একজন দঙ্ভিত বন্দীকে আইনসভার অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি দিতে পারে বাংলার জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলী এমন একজনকে কি সেই স্থাগের দিতে পারে না যে দণ্ডিত বন্দী নয় ?
- ৬। পরিশেষে যা বলছি তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থায় আমাকে একভাবে আটক রৈথে সরকার যে নীতির পরিচয় দিচ্ছে তা প্রতিহিংসামূলক ছাড়া কিছু নয়। কের এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা অংমার কাছে সম্পূর্ণ ছর্বোধ্য।

## কোন পথে ?

এই চিঠির শুরুষ মত্যধিক। আমার প্রার্থনা এই, যে বিবেচনা চিঠির প্রাপ্য তা ধেন দেওয়া হয়।

প্রেসিডেন্সি জেল

আপনার বিশ্বস্ত

001:0180

স্ভাষচন্দ্ৰ বস্থ

২

স্থুপারিন্টেণ্ডেন্ট প্রেনিডেন্সি জেল

সমীপে

মহাশয়.

জেলে আমাকে একটানা আটক রাথার বিষয়ে আছ আমি
মাননীয় স্বরাই মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। সরকার যদি আটক আদেশ
প্রভাহারে করতে অবাকার করেন তাহলে আমার দিক থেকে তার
পরিণানে যা দাড়াবে, ওই চিঠির সঙ্গেই সরকারকে তা জানাতে চাই।
সেইজন্ম আপনাকে এই চিঠি লিখছি এবং এইসঙ্গে অনুরোধ করছি
যে, আপনি যতথানি সন্তব গোপনীয়তা রক্ষা করে এর বিষয়বস্ত্র
সরকারের গোচরে আনবেন। বন্ধ থামে এটি আপনার আপিসে
পাঠাচ্ছি যাতে আর কেউ দেখতে না পায়। এই চিঠি ভয় দেখাবার
ভ্রমকি নয় এবং আমি আশা করি এই চিঠি সেইভাবে দেখা হবে না।
ঘটনার পরিণতিতে শীঘ্রই এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে যা থেকে
সরে আসা আমার পক্ষে অসাধ্য। সেইগুলি খোলাগুলি জানানোই
এই চিঠির উদ্দেশ্য।

মাননীর স্বরাধ্র মন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে যে সব বিবেচনার কথা বলা বা প্রকরোস্তরে বোঝানো হয়েছে সরকারের মতিগতির তাতে পরিবর্তন হবে, এরকম আমি আশা করি না। সেইজ্জ্য কী কার্য-ধারা আনার প্রত্য করা উচিত গত ছ'মাস ধরে আমি তাই ভাবছি। যে কাজ অন্থায় তার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা এবং এই প্রতিবাদের প্রমাণ হিসেবে স্বেচ্ছায় অনশন করা ছাড়া আমার গার গত্যস্তর নেই। "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমগুলীর উপর এই অনশন কোন প্রভাব বিস্তার করবে না, যেহেতু আমি ঢাকার মূড়াপাড়ার মৌলবীও াই, কিংব। মুসলমান ধর্মাবলম্বীও নই। অতএব আমার ক্ষেত্রে এই গ্রনশন হবে আমরণ অনশন। আমি জানি সরকার ভাতেও বিচলিত ংবেন না এবং এ বিষয়ে আমার কোন মোহওনেই। "জনপ্রিয়" <u> যিরমণ্ডলী আমলাতান্ত্রিক সরকারের মত সরকারী মর্যাদার প্রশ্ন</u> তুলে চিরাচরিত যুক্তি দেখাবেন যে অনশনের হুমকি দিয়ে সরকারকে য়াধ্য করা যায় না। আমি যথন ইংলতে তথন কর্কের <sup>\*</sup>লর্ড মেয়র, টেরেন্স ম্যাকসুইনি অনুরূপ কারণে অনশন করছিলেন। সারা দেশ তাতে বিচলিত হয়েছিল—পার্লামেণ্টের স্ব রাজনৈতিক দল এমন কি রাজা স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন, কিন্তু লয়েড জর্জ-এর সরকার অটল। ফলে রাজাকে প্রকাশ্যে খোষণা করতে হল যে, কেবিনেটের মনোভাবের দক্ষন তিনি রাজকায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেন না। সাধারণ কাওজ্ঞান ও যুক্তির নিরাবেগ চোগে অামি যে সমস্ত পরিস্থিতিটা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং হালকা মনে ে ভাবছি না, আপনাকে ও সরকারকে এইটুকু গুর্বোঝাবার জ্ঞ অমি এত সব কথা বললাম।

অতএব, আমার অনশনের থেকে প্রত্যক্ষ কোন কল কলবে যদিও
এমন কোন প্রত্যাশা আমার নেই, আমার তবু এইট্কু তৃপ্তি থাকবে
যে সরকারের অক্যায্য বাবস্থার বিরুদ্ধে আমি নৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েছি। ইংরেজরা এবং ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পবিত্র নীতিকে পোষকতা করার কথা বলে থাকে কিন্তু যে নীতি তারা নিজেরা অনুসরণ করে চলেছে, তা তাদের কথার বিপরীত। নাৎসিবাদকে ধ্বংস করার জ্ব্যু ভারা আমাদের সাহায্য চায়, কিন্তু চরম নাৎসিবাদকে তারা নিজেরা প্রশ্রম দিচ্ছে। এই হুর্ভাগা দেশে তাদের নীতির পিছনে, সেইসঙ্গে নিজেদের "জনপ্রিয়্ম" বলে থাকেন অথচ কার্যুত্ত কোন মুসলমানের প্রশ্ন জড়িত থাকলেই টলানো যায় এমন এক প্রাদেশিক সরকারের কর্মনীতির আড়ালে, যে ভ্রুণিম রয়েছে তার স্বরূপ মেলে ধরতে আমার প্রতিবাদ সাহায্য করবে। প্রদক্ষত, আমার আরও তৃপ্তির কারণ এই হবে যে, আমার অনশন এবং তার পরিণামের প্রতিক্রিয়া ভারতের বাইরেও দেখা দেবে, কারণ এদেশের সীমাস্তের বাইরে ধে কঙ্গন ভারতীয় স্থপরিচিত ঘটনাচক্রে আমিও তাদের মধ্যে একজন।

আর একটি মাত্র বিষয় ভাববার আছে। প্রস্তাবিত প্রতিকার ব্যাধির ধেকেও মারাত্মক হবে কিনা। এই চিন্তায় আমার অনেক দিন অনেক রার্ত্ত কেটেছে। আমার দিক থেকে এই প্রশ্নের উত্তর, বর্তমান অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার বিশেষ কোন মূল্য নেই। এই মরজগতে জীবনের আদর্শ ছাড়া সবকিছুই লুপ্ত হয়ে যায়। এই আদর্শ তথনই অনির্বাণ থাকে যথন লোকে তার জন্ম মৃত্যু বরণ করতে দ্বিধা করে না। পৰিত্ৰ কোন আদর্শের জন্ম বাক্তিবিশেষ যথন বিলুপ্ত হয়, তথনও দেই আদর্শের কিন্তু মৃত্যু হয় না—অন্সের মধ্যে তা নতুন কপে নবজীবন লাভ করে। এবং একমাত্র পরার্থে তৃ:খবরণের মধ্যে দিয়েই কোন আদর্শ বড় হতে পারে, বিকাশলাভ করতে পারে। দেহ এক যেমন দেহের জন্ম হয়—ঠিক তেমনই আত্মশক্তি একই প্রকার আত্মধ শক্তিকে জন্ম দেয়। অতএব আমার মধ্যে যদি কোন কিছুর মূলা থেকে থাকে, তাহলে আমার মৃত্যুর ফলে আমার দেশ বা মানব-জ্বাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বর্ম্বন্ধ, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, হয়ত তার। উচ্চতর এক নৈতিক স্তবে উন্নীত হবে—কারণ মালুমের সাধাায়ত্ত সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বেচ্ছায় জীবন ত্যাগ, যার জন্ম অপরের জীবন হরণ করতে হয় না।

আরেকটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। দীর্ঘকাল আমার জেলে কেটেছে এবং আগেও আমি প্রায়োপবেশনে থেকেছি। অনশন ধর্মবটের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য অত্যুৎসাহী সরকারী আমলারা যে সকল পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, আমার সব জানা থোছে। স্বভাবত আগে থেকেই আমি তার জন্য প্রস্তুত থাকব। তাছাড়া জোর করে থাওয়াতে আমি কিছুতেই দেব না। জোর করে আমাকে থাওয়ানোর নৈতিক অধিকার কারও নেই। টেরেন্স ম্যাকসুইনির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কেবিনেটের দক্ষে এবং আরও পরে ১৯২৬ সালে আমাদের অনশন ধর্মঘটের সময় ভারত সরকারের দঙ্গে এই বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়ে গেছে। তার পরে জেল কোড বিধান অনুযায়ী কোন সারকুলার যদি চালু হয়ে থাকে, আমার উপরে ভার কোন বাধ্যতা থাকবে না।

আমি আবার বলছি, কালীপূজার পবিত্র দিনে লেখা এই চিঠিকে হুমকি বা চরম পত্র বলে গ্রহণ করা উচিত হবে না। এটি একান্ত বিনীজভাবে লেখা নিজস্ব বিশাদের দৃঢ় অভিব্যক্তি মাত্র। এই কারণে এটিকে গোপন দলিলরপে দেখবেন এবং গোপনভাবেই সরকারের কাছে পাঠাবেন। আমার একমাত্র অভিপ্রায় আমার মনের গতি কোনদিকে চলেছে সরকারকে তা জানানো, যাতে তারা আমার উদ্দেশ্য, সেইসঙ্গে পরিণতিও সমাক উপলব্ধি করতে পারেন, এবং গামাকে তাদের সিজান্ত জানান।

আপনি সদাস্বদা যে সৌজ্ঞ দেখিয়ে আস্ছেন, তার জ্ঞ্ অপনাকে ধ্যাবাদ।

প্রেসিডেন্সি ছেল কলিকাতা। ভবদীয়

স্বভাষচন্দ্ৰ বস্থ

90120180

9

গোপনীয় ও জরুরী

মুপারিন্টেণ্ডেন্ট প্রেসিডেন্সি জেল সমীপে.

মহাশয়,

গত ৩০শে অক্টোবর, কালীপূজার দিন আপনাকে আমি ৰে

গোপনীয় চিঠি লিখি আশা করি যথারীতি তা সরকারের কাছে পে করেছেন। সেই চিঠির স্ত্রেই এই চিঠিটি লিখছি এবং এই চিঠি ছুটি প্রই দিনই অর্থাৎ ৩০শে অক্টোবর তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীবে যে চিঠি দিই তার সঙ্গেই যেন পড়া হয়।

- ২। আপনাকে চিঠি লেখবার পর ভারতীয় আইন পরিষদে পণ্ডিত এল. কে. মৈত্র, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়) যে মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেই প্রসঙ্গে ভারত সরকার স্থুস্পইভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাকে গ্রেপ্তার করার ও কারাক্রন্ধ রাথার দায়িয় একান্তভাবে বাংলা সরকারের, যে-সরকারকে, তাঁদের সমর্থকদের দাবি অনুযায়ী, "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমপ্তলী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন। একথাও স্পান্ত, এই "জনপ্রিয়" সরকার আমার সঙ্গে যে রক্ষ আচরণ করে চলেছেন তা অতুলনীয় এবং এদেশে অভূতপূর্ব। ভারত রক্ষা নিয়মাবলীর মামলা সম্পর্কে ভারত সরকারের যে নির্দেশ আছে তাঁদের আচরণ তা লন্ত্রন করেছে। এই দেখে আমি বেদনা বোধ করছি যে একটি "জনপ্রিয়" সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলী প্রয়োগ করছেন ভারত রক্ষার জন্য নয়, এমন এক কার্যপদ্ধ তিকে চাকবার জন্য যা একই কালে অন্থায় ও অবৈধ।
- ০। গতকাল আমার উকীলরা যথন জামিনের জন্ম আবেদন করেন ব্যাস্কশাল কোর্টের বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট সেই আবেদন মঞ্জুর করে এই মন্তব্য করতে বাধা হন যে তাঁর আদেশ অকার্থকর হবে যেহেতু সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অনুযায়ী বিন বিচারে আমাকে আটক রেগেছেন। বিচারবিভাগীয় কার্যপদ্ধতিতে শাসনবিভাগের হস্তক্ষেপের এর চেয়ে নির্লক্ষ দৃষ্টান্ত আমি কর্মন করতে পারি না। ভারতরক্ষা নিয়মাবলী ভারত রক্ষার জল্মে বি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, না, তা করা হর্মেছিল অবিচার ও অবৈধত রক্ষার জন্ম গুডারে অবাক হতে হয়।
- ৪। তৃঃথের দঙ্গে আমাকে বলতে হচ্চে, এই সরকার আরও একট অক্তায় কাল করেছে। তাঁরো আমাকে গ্রেপ্তার করা ও আটক রাগ

দম্পর্কে ভারতসচিবকে ভূল সংবাদ দিয়েছেন। সকলেই জানে, মিস্টার সোরেনসেনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ভারতসচিব যে সংবাদ পেরেছেন তার ভিত্তিতে হাউদ অফ কমনস্- এ বলেন, হলওুরেল মহুমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যদি গা সভ্য সম্পূর্ণ তা বলা হত তাহলে ইংলতে সে সম্পর্কে আরও জানা বেড, কারণ পার্লামেণ্টে এবং সাধারণ মামুষের মধ্যে অনেকেই আমার বর্দ্ধ আছেন।

৫। আমি যা আমার বৈধ অধিকার বলে মনে করি ভার স্থায্যতা প্রমাণের জন্ম আমার মাত্র একটি পথই থোলা আছে, যথা, নৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকা—যেহেতু "জনপ্রিষ" সরকারের দয়ায় আমার কাছে আর সব দ্বারই ক্ষন হয়ে গেছে। অত এব, ৩০শে অক্টোবর আপনাকে খা জানিয়েছি এবং কালীপুজার দিনে আত্মনিবেদন করে যে সংকল্ল আমি গ্রহণ করেছি গেই অমুযাগী খুব শীত্রই আমি অনশন শুরু করিছি। দঠিক তারিগ জানিয়ে আমি যথাসময়ে সরকারের কাছে আমুঠানিকভাবে খবর পাঠাব তবে গেই খবর যাবে অনশন শুরু করার গুর্ব মুহুর্তে। যেহেতু অনেকদিন হল, গত মাসের ৩০শে আমি চিঠি লিখেছি, সরকার ইতিমধ্যে অবগতির জন্ম যথেষ্ট সময় পেয়েছেন।

এই চিঠিথানি আপনি যদি গোপনীয় বলে দেপেন এবং গে।পনীয়-ভাবেই সরকারের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব অন্প্রগ্রহ করে পেশ করেন ভাহলে আমি বাধিত হব।

প্রেসিডেন্সি জেল,

ভবদীয়

28122180

স্ভাষচন্দ্ৰ বস্ত্ৰ

8

বাংলার মহামান্ত গভর্র, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদ .

সমীপেযু

মাশ্রবর ও ভক্রমহোদয়গণ,

৩০শে অক্টোবর ১৯৪০, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা আমার স্বে

চিঠি ( যার নকল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছিল ) এবং ০০শে অক্টোবর ও ১৪ই নভেম্বর প্রেসিডেন্সি জেলের স্থপারিন্টেণ্ডেন্টকে লেখা গোপনীয় যে চিঠি যথারীতি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, সেই সূত্রে বর্তমান চিঠি লিখছি। এই চিঠিতে আমার নিজের অবস্থা সম্পর্কে যা বলার আছে তার প্নরাবৃত্তি করব এবং সেইসঙ্গে কাগজেকলমে লিখে রাথব কোন কোন কারণ আমাকে আমার জীবনের সব্দেয়ে গুকুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্থ নিতে বাধ্য করছে।

আপনাদের কাছ থেকে প্রতিকার পাব আমার সে আশা আর নেই। অতএব আমি ছটি মাত্র অন্ধুরোধ করব। দ্বিভীয় অন্ধুরোধের কথা এই চিঠির শেষে বলা থাকবে। আমার প্রথম অন্ধুরোধ, এই চিঠিগানি সরকারী মহাফেজগানায় যেন স্যত্নে রক্ষা করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে আমার যে স্কল দেশবাসী আপনাদের পদাধিকারী হবেন ভারা এটি দেখতে পান। এতে আমার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বাণী আছে এবং এই কারণেই এটি আমার রাজনৈতিক প্রভীতি।

সরকারিভাবে কোন কারণ বা যুক্তিনা দেখিয়ে বাংলা সরকারের আনেশে ভারতরক্ষা নিয়মবলীর ১২৯ ধারা অনুযায়ী ১৯৪০- এর ২রা জুলাই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে সরকারী সূত্রে প্রথম যে কারণ দেখানো হয় তা আসে ভারতসচিব রাইট অনারেব ল মিস্টার আ্যামেরি-র কাছ থেকে। তিনি হাউস অফ কমন্স-এ অত্যন্ত স্পাষ্ট ভাগায় বলেন যে কলিকাভায় হলওয়েল মনুমেণ্ট ধ্ব,স করবার আনেদালনের সূত্রে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বঙ্গীয় আইনসভার এক অধিবেশনে এই উক্তি কাৰ্যত সমর্থন করেন এবং বলেন যে আমার মুক্তির পথে অস্তরায় হয়ে দাভিয়েছে হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহ। সরকার যথন মনুমেন্টটি অপসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই স্ত্তে বিনা বিচারে যারা আটক ছিল তাদের স্বাইকে ছেড়ে দেওয়া হল, দেওয়া হল না শুধু শ্রীনরেক্স নারায়ণ চক্রবর্তি এম. এল. এ.কে এবং আমাকে। ১৯৪০এর আগস্টের শেষাশেষি তাদের মৃক্তি দেওয়া হয়, এবং প্রায় সক্ষে
সঙ্গে সাম্থিক আটকের বিধান সম্বিত ভারত রক্ষা নিয়্মাবলীর ১২৯
ধারা অনুযায়ী মূল আদেশের স্থলে ভারত রক্ষা নিয়্মাবলীর ১৬ ধারা
অনুযায়ী স্থায়ীভাবে আমাকে আটক রাপার আদেশ জারি করা হল।

আশ্চর্বের কথা এই যে, ২৬ ধারা অনুযায়ী, আদেশ জারি হ্বার সদে সঙ্গেই থবর এল যে গুজন ম্যাজিস্টেটের সমক্ষে আমার বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ৩৮ ধারা অনুসারে মামলা রুজু করা হচ্ছে, তার কারণ আমার তিনটি বক্তৃতা এবং করওয়ার্ড রুক নামে যে সাপ্রাহিক পত্রিকার আমি সম্পাদক সেই পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে গুটি বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে ১৯৪০ এর কেব্রুলারীতে এবং তৃতীয়টি এপ্রিল মাদের গোড়ায়। এইভাবে সরকার গত আগস্ট মাদের শেষাশেষি ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর এক ধারা অনুযায়ী বিনাবিদ্যার আরেক ধারা অনুযায়ী বিচারবিভাগীয় ট্রাইবৃল্যালের সমক্ষে অভিন্র বাজে আমি শাসনবিভাগীয় ট্রাইবৃল্যালের সমক্ষে অভিন্র বাজে আমি শাসনবিভাগীয় ত্রক্ষম এবং বিচারবিভাগীয় পদ্ধতির এইরকম সংমিশ্রণ কথনও দেখিনি। এইপ্রকার নীতি স্পষ্টতঃ বেগ্রাইনী ও অল্লায় এবং স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে প্রতিহিংসামূলক।

তথাকখিত অপরাধ অমুষ্ঠিত হবার অনেক পরে যে মামকা কর্জু করা হয়েছে তা কারও নঙ্গরে না পড়ে পারে না। তাছাড়া কর ওয়ার্ড রক্ষ-এর প্রানঙ্গিক প্রবন্ধের জ্ব্যু পত্রিকাটির ৫০০ টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে এবং আরও ২০০০ টাকা জামানত তার কাছ থেকে আদায় করে পত্রিকাটিকে যে দণ্ডিত করা হয়েছে, তাও অগ্রাহ্য করা যায় না। উপরস্ক, পত্রিকাটিকে আক্রমণ করাহয় আকস্মিকভাবে, দীর্ঘকাল পরে, এবং এই সময়ের মধ্যে সরকারের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পত্রিকাটিকে একবারও সতর্ক করে দেওয়া হয়নি।

বাংলা সরকারের মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে যথন ছন্দন বিচারক-ম্যান্ডিস্টেটের সমক্ষে জামিনে আমার মৃক্তির জন্ম আবেদন করা হয়। সরকারী মুখপাত্র আবেদন ছটির ঘোরতর বিরোধিতা করেন। শেষবার অগ্যতম ম্যাজিস্টেট মিদ্টার, ওয়ালি-উল-ইদলাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন, কিন্তু এই মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে যতদিন পর্যন্ত সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অনুযায়ী বিনা বিচারে আমাকে আটক রাখার হুকুম প্রত্যাহার না করছেন, ততদিন তাঁর আদেশ নিক্ষল থাকবে। অতএব দিনের আলোর মত এ কথা স্পাই, সরকার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তা বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবিউন্থালকে স্ববিবেচনানুযায়ী চলতে বাধা দিছে এবং আইন প্রয়োগকে ব্যাহত করছে। স্থানীয় সরকারের কার্যকলাপ আরও বেশি আপত্তিকর বলে মনে হয় যদি এ কথা স্মরণ করা যায় যে তাঁরা এই ধরনের মামলা সম্পর্কে ভারত সরকারের যে নির্দেশ ছিল তা আমলেই আনেননি।

সরকারের নীতির আরেকটি আশ্চর্য দিক, ছজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একই সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে মামলা। আমার একাধিক বক্তৃতাকে যদি আদালতের বিচারের বিষয় করা অভিপ্রেত হত, ছজন ম্যাজি-স্ট্রেটের সহায়তা না নিয়েও তা ভালোভাবেই করা যেত, কারণ শহর কলিকাতার চৌহদ্দির মধ্যেই বিগত বারো মাদে আমি অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছি। এইজত্যে সাধারণ লোকেও ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে, সরকার আমাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্ম এতই উদ্গ্রীব যে আইনের তূণে আরও একটা তীর মজ্ত রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

সর্বশেষে, সরকারের কার্যকলাপ নিরপেক্ষ যে কোন ব্যক্তির কাছে
পুরোপুরি অভিসন্ধিমূলক বলে প্রতিভাত হবে, যেহেতু তথাকখিত
সরকারী স্বার্থবিরোধী কাজ অমুষ্ঠিত হবার দীর্ঘকাল পরে মামলা
দায়ের করা হয়েছে। উক্ত কার্য যদি বাস্তবিকই সরকারী স্বার্থবিরোধী হয়ে থাকে, তাহলে সরকার বহু পূর্বে, অর্থাৎ তথাক্ষিত
অপরাধ বথন অমুষ্ঠিত হয় তথনই, বাবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।

শ্ভারতরকা নিয়মাবলীতে ধৃত ও বন্দী মুদলমানদের প্রতি এবং আমার মত লোকদের প্রতি আপনাদের মনোভাব একবার তুলনা করে দেখতে অন্থরোধ করি। ভারতরক্ষা নিয়মাবলীতে বন্দী মুসলমানদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কতজনকে কোন করেণ বা কৈফিয়ত না দেখিয়ে
অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তার কি হিসেব নেবেন ?
মুড়াপাড়ার মৌলবীর দৃষ্টান্ত একেবারে সাম্প্রতিক, সাধারণের মনে তা
এত স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে যে তার পুনরাবৃদ্ধি নিম্প্রয়োজন। আমাদের
কি এই বুঝতে হবে যে, আপনাদের শাসনে সুসলমানদের জন্ম এক
আইন এবং হিন্দুদের জন্ম আরেক আইন, এবং মুসলমান যথন জড়িত
হয়ে পড়ে তখন ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর অর্থ হয় ভিন্ন রকম ? তাই যদি
হয়, সরকার সেই মর্মে একটি ঘোষণা করে জানিয়ে দিলে তো পারেন।

স্থানীয় সরকার নয়, ভারত সরকার আমাকে বন্দী রাথার জন্ম দায়ী, পাছে এই যুক্তি দেখানো হয় বা এইরকন ইঙ্গিত করা হয়, ভাই আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই সেদিন ভারতীয় আইনসভায় পশুত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র আমার সম্পর্কে থে ম্লঙ্বী প্রস্তাব আনেন ভার উত্তরে ভারত সরকারের তরফে বলা হয় কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিষয়টি উত্থাপন করা উচিত হবে না, যেহেত্ বাজা সরকার আমাকে বন্দী করে রেখেছেন। আমার বিশ্বাস মন্ত্রিমণ্ডলীর ভরফ থেকে বঙ্গীয় আইন সভাতেও অনুকপ স্বীকৃতি করা হয়েছে।

এবং আমরা ভূলে যেতে পারি না, এথানে এই বাংলাদেশে আমরা 'জনপ্রিয়া" মন্ত্রিমগুলীর কল্যাণকর ছত্রছায়ায় বাস করছি।

ভারতীয় আইনসভায় আমার সাম্প্রতিক নির্বাচনে আরেকটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে—এইনসভার অধিবেশন চলাকালে আইনসভার সদস্যদের কারাবাস থেকে "বিমৃক্ত" থাকার প্রশ্ন। স্পষ্টভাবে, বিধিবদ্ধ থাক বা নাই থাক প্রত্যেক শাসনতন্ত্রে এই অধিকার মজ্জাগত এবং দীর্ঘকালবাণী সংগ্রামের পর এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। খুব সম্প্রতি বর্মা সরকার একদন দণ্ডিত বন্দীকে বর্মা আইনসভার অবিবেশনে যোগদানের অত্যুমতি দেন; কিন্তু আমি যদিও দণ্ডিত বন্দী নই, আমাদের "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলী আমাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

সরকারের সমর্থনে সরকারী পক্ষ যদি ক্যাপ্টেন র্যামদে, এম. পি.র নজীর দেখাবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে কাপ্টেন রাামদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। সব কিছু ঘটনা আমাদের জ্ঞানা না থাকায়, পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু বলা কঠিন। যদি কাপ্টেন র্যামদেকে অক্যায়ভাবে কারারুদ্ধ রাখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিকারই না পাওয়া যায়, তাহলে বলতেই হবে, মিস্টার কেনেভি (গ্রেটবিটেনের মার্কিন রাষ্ট্রদ্ত) ও অক্যাক্তরা যা বলেছেন বলে শোনা যাচ্ছে, যথা, ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে, তার কিছুটা সত্য। এসব সত্ত্বেও হাউস অফ কমন্স-এর এক কমিটি ক্যাপ্টেন র্যামদের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখছেন। ক্যাপ্টেন র্যামদে অন্তত্ব প্রস্থাগ পেয়েছেন।

সাধারণভাবে আমার মামলা সম্পর্কে আপাতত ছটি ব্যাপক প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত, নৈতিক বা জনমতের দিক থেকে ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর কোন সমর্থন আছে কিনা ? দ্বিতীয়ত, নিয়মাবলী যা আছে আমার ক্ষেত্রে তা কি ঠিকমত প্রয়োগ কর। হয়েছে ? এই ছটি প্রক্রেরই উত্তর নেতিবাচক।

ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর পিছনে কোন নৈতিক সমর্থন নেই, যেহেতৃ তা জনসাধারণের মোলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার
করে। তাছাড়া এইগুলি মূলত থুদ্ধকালীন ব্যবস্থা এবং একথা
প্রত্যেক জানে যে ভারতকে যুদ্ধরত শক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে
এবং ভারতীয় আইনসভার বা ভারতীয় জনসাধারণের বিনা সম্মতিতে
ভারতকে যুদ্ধে নামানে। হয়েছে। উপরস্থ, যে ব্রিটেন স্বাধীনতা ও
গণতন্ত্রের আদর্শের জন্ম লড়াই করছে বলে দাবি করে এই নিয়মাবলী
সেই সোচ্চার দাবির পরিপন্থী। দর্বশেষে, কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভারতরক্ষা আইন বা ভারতরক্ষা নিয়মাবলী যথন গৃহীত হয় কোনটিতেই
কংপ্রেদ পার্টি সমর্থন জানায়নি। এই অবস্থায় ভারতরক্ষা নিয়মাবলী
ক্রীকে 'ভারত দমন নিয়মাবলী' অথবা 'অবিচার রক্ষা নিয়মাবলী' বলা

হলে যথার্থ বলা হয় কিনা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে অন্সায় হবে না।

সরকারের তরফ থেকে বলা যেতে পারে, ভারতরক্ষা আইন থেহেতু কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন, অতএব তার অধীনে থে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে সমস্ত প্রাদেশিক সরকার তা মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু নিয়মাবলী যেভাবে রচিত আমার ক্ষেত্রে তা যে ঠিকমত প্রয়োগ;করা হয়নি, এই অভিযোগের থৌক্তিকডা প্রমাণ করতে এর আগে অনেক কথা বলা হয়েছে। স্বস্পপ্রভাবে আইনের বিক্রমতা ও অবিচার করা হয়েছে। আমার মতে এইরকম অদ্ভূত আচরণের কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যাই হতে পারে, যথা, সরকার খোলাখুলিভাবে আমার বিক্রন্ধে প্রতিহিংসামূলক নীতি চালিয়ে চলেছেন এবং এই নীতির ব্যাখ্যা কী তার কারণ জ্ঞানা নেই।

ছু মাদের উপর হল আমার কাছে এই প্রশ্ন বারে বারে দেখা দিছে যে এই সঙ্কটে আমার কী করা কর্তব্য। আমি কি অবস্থার চাপে নতি স্বীকার করব এবং বরাতে যা আছে ভাই মেনে নেব— অথবা যা আমার কাছে অসঙ্গত অন্যায় ও আইনবিক্দ্ধ ভার বিক্দ্ধে প্রতিবাদ জানাবো ? অভান্ত গভীরভাবে চিন্তার পর আমি এই দিল্ধান্তে পৌছিয়েছি যে, এই অবস্থার কাছে আল্লসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না। অন্যায় করা থেকে অন্যায়ের কাছে নতি থীকার করা আরও জ্বধন্য অপরাধ। অভএব প্রতিবাদ আমাকে করভেই হবে।

কিন্তু এতদিন ধরে প্রতিবাদ অনেক করেছি এবং প্রতিবাদ করার সাধারণ সব পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়ে গেছে। সংবাদপত্র ও সভা- . সমিতি মারকত আন্দোলন করা হয়েছে, সরকারের কাছে আবেদন পেশ করা হয়েছে, আইনসভায় দাবি জানানো হয়েছে, আইনের পথ ধরে প্রতিকারের সন্ধান করা হয়েছে—এত সব চেষ্টা কি ইতিমধ্যে অকার্ষকর প্রমাণিত হয়নি ? কেবল একটিমাত্র উপায় বাকি আছে— কারাক্ষা বন্দীর হাতে শেষ অস্ত্র—তা অনশন ধর্মঘট বাপ্রায়োপবেশন। যুক্তির নিরাবেগ দৃষ্টিতে আমি এই পন্থার খারাপ ভালো হই দিকই পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এর ফলে লাভ-লোকদান কী হবে তাও ভালোভাবে বিচার করেছি। এ বিষয়ে আমার কোন মোহ নেই এবং আমি সম্পূর্ণ সচেতন, আশু ও প্রত্যক্ষ লাভ কিছুই হবে না, কারণ এইরকম সঙ্কটে সরকারী ও আমলাতান্ত্রিক আচরণ কীরকম হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই মৃহুর্তে আমার মানসচোথে ভাসছে টেরেল ম্যাকস্থহনি ও যতীন দাসের শাশ্বত ও চিরন্তন দৃষ্টান্ত। বিধিব্যবস্থার সে হৃদয় নেই, যা টলানো যেতে পারে, যদিও তার মিধ্যা মর্বাদাবোধ আছে এবং সেই মর্বাদাবোধকে তা স্বদা আকড়ে থাকে।

বর্তমান অবস্থার মধ্যে জীবন ধারণ করা আমার কাছে অসহা। অবিচার ও অবৈধতার সঙ্গে আপস করে নিজের অন্তিছকে টিকিয়ে রাথা আমার স্বভাবে নেই। এই মূল্য দেওয়ার থেকে বরঞ্চ আমি জীবনই বিদর্জন দেব। পাশবিক বলের সহায়ে সরকার আমাকে করোক্রন্ধ রাথতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার জ্বাবে আমার বক্তব্য, ''আমাকে মুক্তি দাও, নইলে চাই না আমি বেঁচে পাকতে—এবং আমি বাঁচব না মরব সে-সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমারই আছে।"

থদিও আশু ও প্রত্যক্ষ কোন লাভের সম্ভবনা নেই—কোন হংখবরণ, কোন আত্মতাগেই কখনও ব্যর্থ হয় না। একমাত্র হংখবরণ ও আত্মতাগের মধ্যে দিয়েই আদর্শের বিকাশ ঘটে এবং তা সার্থক হয়ে ওঠে, এবং দর্বদেশে দর্বকালে "নহাদের রজেই নিহিত থাকে ভবিষ্যুতের দেবালয়"—এই চিরন্তন বিধানেরই জয় হয়।

এই মরজগতে সবকিছু লয় পাচ্ছে এবং পাবে—কিন্তু ভাবধারার, আদর্শের ও অপ্নের লয় নেই।কোন এক ভাবধারার জন্ম একজন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে কিন্তু সেই ভাবধারা তার মৃত্যুর পরে সহস্র জীবনে মৃত্ হয়ে ওঠে। এইভাবেই অভিব্যক্তির চাকা ঘুরে চলে এবং এক যুগের ভাবধারা, আদর্শ ও স্বগ্ন পরবতী যুগে সঞ্চারিত হয়। এই জগতে স্থঃধ্বরণ ও আত্মভ্যাগের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ছাড়া কোন ভাবধারাই সার্থকতা লাভ করেনি।

একটা নীতির জ্ব্যু জীবনধারণ ও মৃত্যু বরণ করা—এই অন্নভবের থেকে বড় কী সাস্থনা থাকতে পারে ? একজনের আত্মশক্তি তার অসমাপ্ত কাদ্ধ সম্পূর্ণ করার জ্ব্যু বহু আত্মশক্তি স্ক্রন করবে, এই জ্ঞানের চেয়ে বড় ভৃপ্তি মানুষের আর কী হতে পারে ? অন্তরের বাণী পাহাড় পর্বত পার হয়ে বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করে স্বদেশের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং সাগর পাড়ি দিয়ে স্কুর দেশে উপনীত হবে—এই নিশ্চয়তা থেকে আরপ্ত লোভনীয় কী পুরস্কার মানবাত্মা আশা করতে পারে ? স্বীয় আদর্শের বেদীমূলে শান্তিপূর্ণ আত্মাৎসর্গ থেকে মহত্তর আর কী সার্থকতায় মানবজীবনের পরিসমাপ্তি হতে পারে ?

অতএব একথা স্পাই, ত্রংখবরণ ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে কারও কোন ক্ষতি হতে পারে না। এই পৃথিবীর পার্থিব কিছু যদি তাকে হারাতে হয়, অমর জীবনের উত্তরাধিকার লাভ করে বিনিময়ে ভার বহুগুণ সে ফিরে পায়।

আত্মার এই কর্মকৌশল। জাতি যাতে জীবিত থাকে সেইজন্ম বাজিকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। আজ আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে যাতে ভারত বেতি থাকে এবং ভার স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরে পায়।

আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন, "ভূলো না, মানুষের দ্বচেয়ে বড় অভিশাপ গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা। ভূলো না, জ্বক্সতম অপরাধ অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপস করা। মনে রেখো শাশ্বত সেই বিধানঃ জীবন যদি পেতে চাও, জীবন তাহলে দিতে হবে। মনে রেখো, শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্যায়ের বিক্রমে সংগ্রাম করা, তার জন্মে যত মূল্যই দিতে হোক।"

অংজকুরে সরকারের কাছে আনার বক্তবা, "সাম্প্রদায়িকতা ও অক্সায়ের পথে আপনাদের উদ্মন্ত অভিযান ক্ষান্ত করুন। কিরে থাবার এথনও সময় আছে। এমন অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না যা শীঘ্রই আপনাদের বিরুদ্ধে উন্তত হবে। বাংলাকে আরেকটি সিন্ধু প্রদেশে পরিণ্ত করবেন না।" আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আপনাদের কাছে আমার দ্বিতীয় ও শেষ অন্থরোধ, বলপ্রয়োগ করে আমার অনশনে আপনারা হস্তক্ষেপ কর্বেন না, শান্তিপূর্ণভাবে আমাকে আমার অন্তিম অবস্থায় উপনীত হতে দেবেন। টেরেন্স ম্যাকস্থইনি, যতীন দাস, মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রে এবং ১৯২৬ সালে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও সরকার অনশনে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেননি। আশা করি, এবারও তাঁরা তাই কর্বেন—অস্থায়, বলপ্রয়োগ করে আমাকে থাওয়াবার যে কোন প্রচিষ্টাকে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দেব, যদিও তার পরিণাম হবে অপর অবস্থা থেকে আরও সঙ্গীন ও বিপক্ষনক।

২৯শে নভেম্বর ১৯৪০ থেকে আমি অনশন শুরু করছি। প্রেসিডেন্সি জেল

ভব∻ীয়

२७।১১।১৯९०

মুভ।যচন্দ্র বস্থ

পুনশ্চঃ—পূর্বেকার অনশনের মত্ই, আমি কেবলমাত্র লবণজ্ঞ প্রথণ করব। কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলে পরে ভাও বর্গ করে দিতে পারি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ সমীপেষু

মহাশয়গণ,

আপনাদের কাছে এই আমার শেষ আবেদন।

২। ইতোমধ্যে আমি সরকারকে লিথে জানিয়েছি তাঁরা থেন বলপ্রয়োগ করে থাওয়াবার প্রচেষ্টা না করেন। তাঁদের এ কথাও বলে দিয়েছি, তা সব্বেও এই প্রচেষ্টা করা হলে, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি তা বাধা দেব, যদিও তার পরিণাম হবে "অপর অবস্থা থেকে আরও সঙ্গীন ও বিপজ্জনক।" ৩০শে অক্টোবর তারিথে প্রেসিডেলি র্জেলের স্থুপারিন্টেণ্ডেন্টকে লেখা গোপনীয় চিঠিতে এবং ২৬ নভেষর তারিথে সরকারকে লেখা চিঠিতে আমি আমার অবস্থা পরিষারভাবে বুঝিরে বলেছি। এইজন্ম জেল-কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে যথন আভাসে-ইদিতে জানলাম যে আমার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে থাওয়াবার কথা এখনও চিস্তা করা হচ্ছে, আমি তাতে বিশ্বিত হই।

- ০। এই বিষয়ে উল্লিখিত চিঠি ছটিতে যে সকল যুক্তির অবভারণ। করা হয়েছে ভার সবটা পুনকল্লেথ করব না, ভবে সংক্ষেপে আমার অবস্থাটা আরেকবার বিবৃত করতে চাই।
- 8। প্রথমত সরকার যথন উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত অবিচার ও অবৈধতা দারা আমার জীবন ছর্বিষ্ঠ করে তোলবার জন্ম দায়ী, তথন বলপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার কোন নৈতিক অধিকার সেই সরকারের নেই।
- ৫। এই পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার আইনত কোন প্রাপিকারও দরকারের নেই। আমার জানা এমন কোন আইন নেই যা এই বিষয়ে দরকারকে বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতা দান করে। দরকারের বিভাগীয় একটি আদেশ আইনের স্থান নিতে পারে না, বিশেষত স্থান তা ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনভাকে ক্ষুপ্ল করে।
- ৬। প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্ম আমার বারংবার অনুরোধ সর্বেও বলপ্রয়োগ করে আমাকে থাওয়াবার যদি কোন প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে তার ফলে দৈহিক বা মানসিক যে আঘাত বা যম্মণা আমাকে ভোপ করতে হতে পারে তার জন্ম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবেন তারা দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায়ে দায়িক থাকবেন।
- ৭। নীতিগত উল্লিখিত প্রদক্ষ গুলি ছাড়াও, অনশন আরম্ভ করার
  পূর্ব ও পরবর্তা আমার দৈহিক অবস্থায় আমার উপর বলপ্রয়োগ
  করে খাওয়াবার প্রচেষ্টা চালানো অসম্ভব হবে। এ কথা যেন সম্পূর্ণ
  থেয়াল রাখা হয় যে, এইরকম অবস্থায় বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার
  যা উদ্দেশ্য তাই বার্থ হবে এবং আমাকে বাঁচিয়ে রাখার পরিবর্তে
  আমার মৃত্যুকে তা হরান্বিত করবে। এই কারণে বলপ্রয়োগ

করার জন্ম দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায় স্বভাবত আরও বৃদ্ধি পাবে।

্চ। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে ঢাই যে, বলপ্রয়োগ করে খাওয়ানোর প্রচেষ্টা যদি করা হয়, তার ফলে যে অসহা ও দীর্ঘন্তারী যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হবে তার থেকে মুক্তি পাবার জহা ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আমার গতান্তর থাকবে না। একমাত্র আত্মহত্যা করেই তা সম্ভব হতে পারে এবং তার দায়িষ্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর হাস্ত হবে। যে লোক জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার কাছে জীবন শেষ করার হাজার পন্থা খোলা খাকে এবং পৃথিবীতে কোন শক্তি নেই যা তার মৃত্যুকে নির্ত্ত করতে পারে। আমি সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায় বেছে নিয়েছি এবং কম শান্তিপূর্ণ ও আরও উগ্র পত্না অবলম্বন করতে আমাকে বাধ্য করা হলে তা হবে নিতাপ্তই রূশংসতা। যে পত্যা এখন আমি গ্রহণ করেছি তা সাধারণ উপবাস নয়। এই পত্যা ক্ষেক মাসের পরিণত চিন্তার কল এবং কালীপুলার পূণ্য তিথিতে আম্মোৎসর্গের সংকল্পের মধ্যে তা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেছে।

- ৯। এর আগে কয়েকবার আমি অনশন ধর্মট করেছি, কিন্তু এবারকার অনশন অস্বাভাবিক ধরনের। পূর্বে কথনও এরকম অনশন করিনি।
- ১০। মানুষ কেবল অন্নেই বেঁচে থাকে না। তার নৈতিক ও আত্মিক পৃষ্টিরও প্রয়ে।জন আছে। এই থেকে যখন তাকে বঞ্চিত করা হয়, আপনারা আশা করতে পারেন না সে তখন বেঁচে থাকবে—কেবলমাত্র আপনাদের মতলবের পোষকতা করতে অথবা আপনাদের ইচ্ছার সঙ্গে থাপ থেয়ে চলতে।
- ১১। ২৬শে নভেম্বর তারিথের আমার চিঠিতে আমি আগেই জানিয়ে রেথেছি, আপনাদের কাছে আমার মাত্র হুটি অমুরোধ আছে—প্রথমত ২৬শে নভেম্বর তারিথের আমার চিঠিটি, যা আমার রাজনৈতিক প্রতীতি, যেন স্যত্মে সরকারী মহাকেজ্ঞ্থানায় সংরক্ষিত

হয়, এবং দ্বিতীয়ত, শান্তিতে আমাকে যেন এ জীবন শেষ করতে দেওয়া হয়। এতে কি আপনাদের কাছে খুব বেশি কিছু চাওয়া হল ?

> ভবদীয় স্থভাষচন্দ্ৰ বস্থ

প্রেসিডেন্সি জেল ২৫/১২/৪•

## আমার জীবনের বাণী

নেভান্ধীর ১৯৪০ সালে জেলে থাকাকালীন কাগন্ধপত্তেব মধ্যে দর্শনবিষয়ক এই লেখাটি পাওয়া যায়। এটি এই প্রথম প্রকাশ কবা হচ্ছে। লেখাটি 'প্রেবিভ হয় নাই' চিহ্নিত ছিল, স্বভাবত তার অর্থ এটি সরকারের কাছে পাঠানে। হয়নি। স্পষ্ট বোন্ধা যাচ্ছে এটি তিনি লেখেন ১৯৪০ সালের ২৯এ নভেম্বর, যে দিন তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে বিনা বিচারে বেআইনা তাবে তাঁকে আটক রাখাব প্রতিবাদে আমৰণ অনশন শুক করেন। শ. ক. ব.।

চ্ড়ান্ত দিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। পিছু ফেরার আর উপায় নেই। আজ সকাল থেকে আমার অনশন শুরু হল। বাংলা সরকারকে এর আগেই আমি একটা চিঠি লিথে পাঠিয়েছি ভাভে আমার রাজনৈতিক প্রতীতি বিরত আছে। এথন আমি থা জানাতে চাই তাকে বলা যেতে পারে আমার জীবনের বাণী। আমি যথন থাকব না, আমার ইচ্ছা এটি তাদের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া হবে যারা জীবনের গভীরতর সমস্যা সম্পর্কে উৎস্থক—এবং বিশেষ করে আমার প্রিয় পাত্রটির কাছে যে এরই মধ্যে আমার দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেয়েছে।

আমার মনে হয়, প্রথমে এবং দর্বাগ্রে চিস্থাবিদ্ হবার জন্মই প্রকৃতি আমাকে মূলত গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রের পাকে পড়ে আমার জীবন হয়ে ওঠে অশান্ত রাজনৈতিক কর্মবাস্ততার জীবন। তার ফলে ভারতের তথা বিশ্বের চিন্তাজগতে কোন অবদান রেথে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিছু দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্তা সম্পর্কে আমার কিছু স্থানিদিষ্ট অভিমত আছে। আমার ইচ্ছা, আমাদের পরে যারা আসবে তারা সেগুলি আরও, সম্প্রদারিত করবে এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করে যাবে। নিজের সম্পর্কে আমি এইটুকু দাবি করতে পারি যে, আমার চিন্তাগুলো শৃক্তচারী নয়। আমরা যে বাস্তব জগৎকে জানি তার সঙ্গে

তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং তা উৎসারিত হয়েছে বিরামবিহীন এক কর্মজীবন থেকে—যে জীবন মাটির সঙ্গে তার যোগ কথনও হারায়নি।

বিশ্ব অভিব্যক্তির পরবর্তী পর্যায়ের জন্ম প্রয়োজন একটি নতুন দর্শন, নীতিগত এক নতুন ধারণা এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে নতুন এক ব্যবস্থা। এই বিষয়ে আমাদের কি দেবার আছে ?

নব্য দর্শন—গত কয়েক দশকের মধ্যে মৌলিক বলা যেতে পারে এমন কোন দার্শনিক চিন্তায় ইংলণ্ডের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান নেই। আমেরিকা দিয়েছে প্রয়োগবাদ (Pragmatism), ফ্রান্স দিয়েছে আঁরি বার্গস এবং জার্মানি হেগেল-কে। আধুনিক দর্শনের সারতত্ব হেগেলীয়, অর্থাৎ দ্বন্দ্বাদ (Dialectics) কিন্তু বস্তুজ্ঞগৎ সম্পর্কে হেগেলের ধারণাকে তা অগ্রাহ্য করেছে। যতদূর আমার জানা আছে নাংসীবাদের মূলে কোন দার্শনিক তত্ব নেই। গান্ধীবাদ ভাস্ত নীতিতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার দর্শন অস্পষ্ঠ ও রহস্যার্ত। আমরা যদি নতুন ভারত চাই আমাদের অবশ্য প্রয়োজন এক নব্য দর্শনের।

দার্শনিক সমস্থার মধ্যে প্রধান ছটি সমস্থা এই (১) দেশকালাভীত অবস্থায় সদ্বস্তুর প্রকৃতি কী এবং (২) আমরা যে বস্তুজ্ঞগংকে জানি ( অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগংকে ) তারই বা কী প্রকৃতি এবং তা কীভাবে অভিব্যক্ত হয়। (নীতিতত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে অভিব্যক্তি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা একান্ত দরকার )

বেদান্ত যথন বলে দেশকালাতীত বস্তুর অন্তিহ অজ্ঞাত ও জ্ঞানাতীত তথন তা ঠিকই বলে। কিন্তু পরম ব্রহ্মকে আমাদের মন ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি মারকত যে আমরা ধরবার চেষ্টা করব না তার কোন কারণ নেই। আসলে কিন্তু এই চেষ্টাই অনাদিকাল থেকে হয়ে আসছে, এবং তারই কলে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক মতীবাদের যারা নিজেদের মধ্যে প্রায়শই দ্বন্দ্রত। (পরমব্রন্মের) কোন একটি 'বিধৃত' চিত্র'-কে মিধ্যা বলে বরবাদ করা ঠিক নয়—যদিও একটা বিধৃত চিত্র অপর একটি থেকে বেশী মাত্রায় মূলামুগ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শনের কোন মতবাদকেই নিন্দা করেন নি। তাঁরা বলেছেন, "মানুষের যাত্রা মিথ্যা থেকে সত্যের অভিমুখে নয়, সত্য থেকে আরও বড় সভ্যের দিকে।" আমার মতে তাঁরা ঠিকই ভেবেছিলেন যে প্রতিটি দার্শনিক চিন্তাধারায় কিছু পরিমাণে সত্য থাকে।

পরম তত্ত্বকে নানপ্রেকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে যেমন "ভাব" বা "আদিভাব" ( হেগেল ), এষণা ( ফন হার্টম্যান ) 'এলাঁ ভিটাল' বা প্রাণিত আবেগ ( বার্গসঁ ), 'চিং' বা চেতনা ( বেদাস্ত ), "আনন্দ"-(বেদান্ত), 'শক্তি' বা ক্ষমতা (তন্ত্ৰ), প্ৰেম প্ৰোচ্য ও পাশ্চাতোর বিভিন্ন দর্শন ) ইত্যাদি। এই ধারণাগুলি সবই সত্য, যদিও কেবল-মত্রে অংশত সত্য—তবে আমার মতে 'চিং', 'প্রাণ' এবং 'প্রেম' আর সবের থেকে অধিক সঠিকভাবে দেশকালাতীত সদস্তর প্রকৃতি জ্ঞাপন করে। মামুষ হিসাবে আমাদের সীমিত ক্ষমতা দত্ত্বেও পরম তত্ত্বে ধরবার প্রয়াস না করে আমরা পারি না, অংশত আমাদের তুর্দমনীয় দার্শনিক মনোবৃত্তির জন্ম এবং অংশত যেহেতু নীতিতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতির কোন মতবাদের পক্ষে পরমতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে স্থনির্দিষ্ট ধারণা থাকা দরকার সেই কারণে। আমাদের চূড়ান্ত ভিত্তি-ভূমি হিসেবে এই প্রকার কোন ধারণা না থাকলে আমাদের ভূল করার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এবং আমরা যে কোনরূপ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই না কেন তাকে দেশকালাতীত এই সদ্ধ্যর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় দার্শনিক সমস্তা "এই জগতের এবং অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার প্রকৃতি কী ?" এই সমস্তা পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কিত এবং এর অন্ত-নিহিত পরম সদ্বস্তু সম্পর্কিত নয়। সমস্তাটির হুটি দিক অবিচ্ছেত্যভাবে মুক্ত। তা সত্ত্বেও প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টির ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি।

সম্ভবত এই সমস্তা সমাধানের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক প্রয়াস

করেছিল, সাংখ্যদর্শন। সেই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত অভিব্যক্তির ধারণা অত্যন্ত চিন্তাকর্ষক যদিও আজকের দিনে অনেকের কাছে তা অসংস্কৃত বলে মনে হতে পারে। প্রাচেরে মনীধীরা ছাড়াও প্রাচীন গ্রীদের দার্শনিকরাও এই প্রশ্ন সমাধানের জন্ম চেষ্টা করেছিলেন। এবং যুগ যুগ ধরে এই প্রশ্নাস চলে অসিছে।

জগতের স্বরূপ কী ? তা কি জড়বস্তু, না শক্তি, না মন ? জড়বস্তুই বা কী ? তা কি একগুচ্ছ সংবেদন ? অথবা পুঞ্জীভূত পরমাণু ? কিংবা শক্তির অচলরপ ? বিশ্লেষণের পর জড়বস্তুর জড়া কি টিকে থাকে, না শক্তির বালে বিলীন হয়ে যায় ? পরমাণু কি জড়বস্তুর কণিকা, না শক্তির কেন্দ্র ? এই প্রশ্নগুলি চিত্তাকর্ষক এবং তার উপর নিতা আলোকপাত করে চলেছে বিজ্ঞানের গবেষণা। হয়ত এ বিষয়ে আমরা আজ যা জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জানবে আমাদের পরে যারা আসবে তারা। তবে পরিদ্শুমান জগতের স্বরূপ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরের তত বেশি তার্ত্বিক মূল্য নেই যেহেতু তার সত্যতা শুধু আপেক্ষিকই থাকবে এবং পরমতত্ত্ব তথনও অজ্ঞাত ও জ্ঞানাতীত থেকে যাবে। তংসত্বেও তার কিছুটা বাস্তুব মূল্য থাকবেই।

বাস্তব দিক থেকে অভিবাক্তি প্রত্রিয়ার স্বরপ সম্পর্কে আমাদের ধারণার মূলা কিন্তু আরও বেশি। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অভিবাক্তি সম্পর্কে কয়েকটি নত আনরা দেগতে পাই সাংখ্য মত, স্পেন্সারীয় মত, হেগেলীয় মত, বার্গদনীয় মত ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রেও প্রতিটি মতে কিছ্ন সত্য নিঞ্ছিত আছে। যদিও আমার ধারণায় আর সবের চেয়ে হেগেলীয় স্বতই সত্যের সমীপবর্তী।

হেগেলের মতে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার প্রকৃতি দ্বন্দমনর্য়ী (তত্ত্ব, বিপরীত তত্ত্ব, তত্ত্বসমন্ত্র) এবং ভাব ও বস্তু হুয়ের মধ্য দিয়েই এক দ্বন্দমন্ত্রী প্রক্রিয়া অনুসত। এখন, আমরা যা দেখছি নিঃসন্দেহে তার অধিকাংশের ব্যাখ্যা ও কারণ দ্বন্দবাদে পাওঁয়া যায় কিন্তু স্বার নয়। প্রকৃতপক্ষে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া ততথানি বৈচিত্রাহীন ও একবিশ্ব নয় যতথানি দ্বন্দবাদ থেকে আমাদের মনে হয়। যে সব প্রকৃত

অভিব্যক্তিতে এমন কিছু থাকে যা আকস্মিক, আপতিক, ছুজের।, তার থেকেই আমরা মানতে বাধ্য হই যে, স্প্রনশীল অভিব্যক্তির বার্গমনীয় মতে কিছুটা দত্য আছে। তাছাড়া জৈবক্ষেত্র সম্পর্কে বলা যেতে পারে, স্পেলারের সরল থেকে জটিল অভিমুখী অভিব্যক্তির ধারণাও অলার নয় এবং জৈব অভিব্যক্তি,ক কেবলমাত্র তব্ব, বিপরীত তত্ত্ব ও তত্ত্ব সমন্বয়ের সূত্রে ব্যাখ্যা করা চলে না। অতএব সবচেয়ে নিরাপদ ও স্থবিবেচনার পথ হবে, সব মতবাদের মধ্যে কিছুটা সভ্যতা আছে ধরে নিয়ে আর সবের চেয়ে হেগেলীয় মত যে সভোর মনীপবর্তী তা মেনে নেওয়া।

সংক্ষেপে, পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপের প্রশ্নে, অন্তাবধি বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা জেনে আমাদের থোলা মনে থাকাই বাঞ্জনীয়। বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সত্য প্রকট হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে আমাদের মনে রাখা উচিত জড়বাদ সম্পর্কে আগেকার ধারণা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্তাদিকে দার্শনিক যুক্তি ও অনুমান, এই ছ্যের আক্রমণে তা প্যুদন্ত।

## আমার বিবেক আমার নিজের

১ই ডিদেশ্ব, ১৯৪০-এ এক সাক্ষাংকারেব প্রতিবেদন।

প্রায়োপবেশনের পরে পবেই আটক অবস্থা থেকে মৃক্তি লাভ করে নেতাজী যথন অস্ত্রু শরীরে বিশ্রাম করছেন, তথন তাঁর এক বন্ধু মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে পাওয়া এক টেলিগ্রামেব উপর তাঁকে মস্তব্য করতে বলেন। টেলিগ্রামটিব বিষয় ছিল বাংলা কংগ্রেসদলকে আবাব ঐক্যবদ্ধ করার জ্বন্তে বস্থ আতৃন্বব্রের বিদ্দ্ধে শান্তিযুলক ব্যবস্থাব প্রভাগের। গান্ধিজীর টেলিগ্রাম ছিল এই।

ওয়ার্থাগঞ্জ, ২৮।১১।৪০

বির বির বাতাদের প্রতি আমার শ্রনা ও সম্প্রীতি সংবও হস্তক্ষেপ কৰিছে অক্ষমতা এমন কি অনিচ্ছা জ্ঞাপনে হঃখিত। মনে হয় অবাধ্যতার জন্য তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত দুগুদেশ প্রত্যান্তত হইবে না।

নেতাজী এই মন্থব্য করেন: "আমার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন দেশবর্দ্ চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি আজ আর নেই। তাঁর কাছ থেকে আমি শিক্ষা পেয়েছি, বাক্তিগত সম্বন্ধগুলিকে, মানুষের পক্ষে যতথানি সম্ভব, রাজনৈতিক মতবিরোধের উধ্বে রাখতে হবে। এই জন্স, গান্ধী-বাদীদের হাত থেকে যে লাঞ্জনা আমি পেয়েছি এবং পাচ্ছি তা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি গভীর ব্যক্তিগত শ্রন্ধা ও প্রীতি আমি পোষণ করি।

"সুইজ্বলগণ্ডের শ্রেষ্ঠ বীর উইলিয়ম টেল-এর উপরে একটি কবিতা ইস্কুলে পড়বার সময় পড়েছিলাম—

> শাস্তভাবে বলেন তিনি আমার জারু নত হবে ভগবানের কাছে কেবল ভগবানের কাছে,

অন্ট্রিয়ান শক্র হাতে যথন আমার জীবন বাঁধা
আমার বিবেক আছে তথন নিজের কাছেই আছে।"
"আমি আমার রাজনৈতিক কর্মজীবনে কথনো কোন অক্সায়
করেছি বলে জানি না। অতএব মহাত্মার কাছে আমার জবাব হবে
ছ-একটি শব্দের রদবদল করে উপরের লাইনকটি।"

১। মূল কবিতা: My knee shall bend, he calmly said,
To God and God alone,
My life is in the Austrians' hands,
My conscience is my own.

## বাংলা কংগ্রেসের জট

বাংলা কংগ্রেসেব ঘটনাবলীর উপরে নেতাঞ্জী ১৯৪০-এর ১০ই ডিসেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যে একাধিক বিবৃতি প্রকাশ করেন। কংগ্রেসেব সর্বভারতীয় সংসদীয় সাবকমিটিব নামে মোলানা আবুল কালাম আদ্ধাদ বন্ধীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টিব নেতা শ্রীশরংচন্দ্র বন্ধর বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাব কলে বিধান সভার কংগ্রেসী দলে ঠিক সেই সময়ে নতুন এক সম্কট দেখা দেয়। এই বিবৃতিগুলি একত্রিত কবা হয়েছে এবং বাদ্বিস্থাদেব খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বাদ দিয়ে এই সম্পর্কে নেতাছীব মতামতস্বহ স্থ্যংবদ্ধ বক্তব্য নিচে দেওয়া হল।

গত কয়েকদিন ধরে কতকগুলি চিন্তাভাবনা ক্রমাগত আমার মনে জাগছে, তার ফলে মনে মনে আমি অশাস্তি ভোগ করছি। এইসব চিন্তাভাবনা খুলে বলতে পারলে আমার বিশ্বাস এখনকার তুলনায় কিছুটা মনের শাস্তি কিরে পাব এবং তা আমার স্বাস্থ্যোর্নতি ও রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে। অতএব যাতে ধীরেস্থস্থে কয়েকটি বির্ভি প্রকাশ করতে পারি সেইজন্ম আমার ডাক্তারদের কাছ থেকে আমি অন্তমতি নিয়েছি। এর মধ্যে কয়েকটি বির্ভি আমার কাছে এখনই তৈরী রয়েছে। আমার জেলে থাকার সময়ে এগুলি অসম্পূর্ণ চিটির আকারে লেখা।

বাংলাদেশের কংগ্রেস মহল এখন যে বিষয় নিয়ে বিক্লুক প্রথমেই আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করছি, অর্থাৎ, প্রীশরৎচন্দ্র বস্তু সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ফরমান। দেশ যখন এত বড় একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে এবং কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই যখন বারে বারে ঐক্যের জন্ম আবেদন করছেন, তখন কী করে মৌলানা এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেন, তা আমার বৃদ্ধির অগম্য। আমরা যে আমাদের দিক থেকে মনেপ্রাণে জাতীয় একতার

জন্ম উদ্প্রীব এবং যা কিছু মতবিভেদ ও সমস্তা রয়েছে তার সম্মানজনক মীমাংসা মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তা আমি না বললেও পারি। কিন্তু কোন কোন কংগ্রেস নেতা যে মনোভাব গ্রহণ করৈছেন, আমরা তা মেনে নিতে পারি না। যেমন, বামপক্ষের বন্ধু ও সহকর্মীস্থানীয় কারও কাছে সম্মানজনক আপসের কোন প্রস্তাব করা যেতে পারে না। অতএব, জনসাধারণের চোখে আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করার বা আমাদের অপমান বা কলঙ্কিত করার যদি কোনপ্রকার চেষ্টা হয়, তাহলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা সেপ্রকার আক্রমণকে শুধু প্রতিহতই করব না; যে ক্ষেত্রে সম্ভব আমরা পাণ্টা আক্রমণ করতে বাধ্য হব। বৃহত্তর নানা সমস্তা নিয়ে আমরা বাপ্রত আছি বলে মৌলানা এবং তাঁর বন্ধুরা যেন না ভাবেন, আমরা আমাদের 'ঘরোয়া ফ্রন্টে' দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ অগ্রাহ্য করব।

১৯০৯-এর জুলাই থেকে বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেদ কমিটির উপর যে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, শ্রীশরৎচন্দ্র বস্থুকে আক্রমণ তারই আরেক পর্যায় মাত্র। অভএব এ ব্যাপারে বি. পি. দি. দি. অপরিহার্য-ভাবে লিপ্ত না হয়ে পারে না। বঙ্গীয় কংগ্রেদ সংসদীয় পার্টির মধ্যে মোলানা যথন জাের করে বিভেদ স্থি করেছেন, তথন বি.পি. দি. দি. -র জানা দরকার কারা তাদের পক্ষে, কারা বিপক্ষে। ওই পার্টিতে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হই বা না হই, কিছু আদে থায় না। সংখ্যায় বেশিই হাক, কমই হাক, বাংলার আইনসভায় আমাদের বন্ধু ও সমর্থকরা কংগ্রেদ সংসদীয় পার্টির নামেই কাজ চালিয়ে যাবেন। আইনসভায় অ্যাভহক কমিটি থেকে যারা সদস্য আছেন তাঁরা কংগ্রেদ সংসদীয় পার্টি বলে দাবি করতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা একমাত্র বৈধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির আমুগত্য স্বীকার করেন না।

এ কথা না বললেও চলে যে, যারা এখন বি. পি. সি. সি.-র পক্ষে

১। কংগ্রেস হাঁই কমাণ্ডেব নীতির বিক্দ্ধে নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটি অবিকাংশ সদস্ত বিজ্ঞোহ করার পর, হাই কমাণ্ড বাংলায় একটি অ্যাভহক কমিটি গঠন করেন।

নেই, তাঁরা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় মনোনীত হবার অধিকার হারাবেন। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে মৌলানার নামে কত ভোট পড়বে এবং বি. পি. সি. সি.-র নামেই বা কত পড়বে তৃা আন্দাব্ধ করতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না।

এবং এখানে এখনই আমি বলে রাখছি, কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তাদের বর্তমান নীতিতে যদি অটল থাকেন তাহলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় শুধু বাংলাতেই নয়, সারা ভারতে একই সঙ্গে আরেকটা নির্বাচন হবে। গতবারে বামপদ্মীদের কাঁধে চেপে দক্ষিণ-পদ্মীরা যেমন করে গদি দখল করেছিল, সে সুযোগ আর তারা পাবে না।

সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে-কোন প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবার অধিকার জনসাধারণের। বাংলার বর্তমান সংসদীয় জট থেকে যাতে উদ্ধার পাওয়া যায় সে বিষয়ে আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীশরংচন্দ্র বস্তুকে নিন্দাবাদ করেছেন এবং তাঁকে বহিছার করতে চাইছেন। আর সবার তাঁর উপর পুরোপুরি আস্থা আছে। কিন্তু বাংলার জনসাধারণ কী বলে ? তাহলে, এই প্রশ্নে আইনসভার সব কংগ্রেস সদস্ত পদত্যাগ করে পুনর্নির্বাচন প্রার্থী হোন। চুনোপুঁটিদের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই। মহাত্মা গান্ধী তাঁর আশীর্বাদ ও সমর্থন দিয়ে ওয়াকিং কমিটির সদস্তদের নিজেই দাড় করান। তাঁদের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তর্ক থেকে আমরাও প্রার্থী দাড় করাই। তারপর, সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে এবং পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা নির্বাচকমগুলীর রায়ের প্রতীক্ষা করব। মহাত্মা কি রাজী হবেন ?

পার্টির আদেশ কার্যকর করতে মৌলানা পার্টি (সংসদীয়) নেতাকে পার্টি থেকে এবং আইনসভা থেকে বিতাড়ন করতে চাইছেন। চরম গোপনতায় সংসদীয় পার্টিকে বিন্দুমাত্র না জানিয়ে মৌলানার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তা গৃহীত হয়েছে ঘটনা ঘটে যাবার প্রায় ছ'মাস পরে। প্রকৃতপক্ষে এই আক্রমণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর এবং তার পরিষদীয় ফ্রন্টের উপর আক্রমণ। বাংলার আইনসভায় আমাদের যে একটা শক্ত ঘাঁটি আছে কে না জানে ? এই ঘাঁটিটাকে মৌলানা ভেঙেচুরে ধ্বংস করতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি।

এই সূত্রে মৌলংনাকে আমি একটা পরামর্শ দিতে চাই। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সংসদীয় পার্টির উপর এইরকম হুকুম নারী করে তাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এই প্রদেশে তার না আছে সেই প্রতিষ্ঠা, না আছে সেই লোকবল যাতে এখানকার লোকদের পক্ষে তাঁর এই কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব। তাই ভবিষ্যতে তিক্টেটারের চালে চলবার সময় নিজের সম্বন্ধে এ কথা যেন তিনি খেয়াল রাথেন।

\* \* \*

আশা করি আমি প্রমাণ করে দেখাতে পেরেছি যে শ্রীশরংচন্দ্র বস্থর বিকদ্ধে মোলানার যা কিছু অভিযোগ, তার কোনটারই কোন ভিত্তি নেই।মোলানা নিজেও যে তার ছর্বলভার কথা একেবারে জানেন না তা নয়। সেই কারণেই ঘরোয়াভাবে ও সাধারণের সমক্ষে বাধাধরা একটা কারণ দেখানো ছাড়া তার গতি নেই, যথা: শৃঙ্খলা-ভঙ্গ। শৃগ্খলার সত্যিকার তাংপর্য কী এবারে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

কোন স্বৈর্তান্ত্রিক সংগঠনে শৃষ্থলার অর্থ ওপরওয়ালা অফিসার বা অফিসারদের হুকুম মেনে চলা। গণতান্ত্রিক সংগঠন এর অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে স্বীকার করে নেওয়া। মৌলানা এবং তাঁর চিস্তাধারার কংগ্রেসকর্মীরা দাবি করছেন, যেহেতু নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যালঘু বামপদ্বীদের উচিত বিনাপ্রতিবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা পালন করা এবং তা যদি তারা না করে তাদের শাস্তিভোগ করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধিকারের এই নীতি স্বভাবত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা দর্মকার। কিন্তু তা করা হয়নি। এখানে এই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু দক্ষিণপদ্বীরা বামপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠকে বিনা দ্বিধায় ও সংকোচে অগ্রাহ্ করতে চাইছে এবং তাতে তারা সব সময় দক্ষিণপন্থী হাই কমাণ্ডের সমর্থন পাচ্ছে। এভাবে ছ দিক থেকে সমান স্থ্রিধা নেওয়া চলে না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধিকার মানা হবে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যালঘুর শাসনাধিকার খাকবে—এ হয় না। অতএব দিনের পর দিন মৌলানা "যে কোন মূল্যে শৃদ্ধলারক্ষা"র যে যুক্তি দেখিয়ে চলেছেন তা খোপে টেকে না।

বলা যেতে পারে, যেহেতু হাই কমাণ্ড কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্য-নির্বাহক সংস্থা, যেথানে যত কংগ্রেসকর্মী ও কংগ্রেস সংগঠন আছে স্বার কর্তব্য তার নির্দেশ মেনে চলা। কিন্তু এই ধরনের শৃঙ্খলাচরণ একমাত্র কর্তৃত্বকেন্দ্রিক সংগঠনেই সম্ভব। আমি আগেই বলেছি, গণতান্ত্রিক সংগঠনে শৃঙ্খলার একমাত্র অর্থ "সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনা-ধিকার"। কোন অবস্থাতেই তা বোধ হয় ওপরওয়ালা অকিসারের কাছে নিতিস্বীকার বোঝায় না।

বর্তমান ক্ষেত্রে মৌলানা বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পাটিকে সম্পূর্ণ-ভাবে অগ্রাফ করেছেন এবং পার্টির অজ্ঞাতসারে পার্টির একটি প্রস্তাবকে কাষকর করার জন্ম পার্টিনেভাকে শাস্তি দেবার উচ্চোগ করছেন। প্রস্তাবটি ছিল এই, আপার হাউসে পরোক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে ভোটের দাবিতে পার্টিনেতা দলীয় সদস্যদের উপস্থিতথাকার জন্ম হুইপ প্রয়োগ করবেন।

যদি এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, সংখ্যাধিক্যের শাসনাধিকার নীতি কেবলমাত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাবে এবং বাকি সব কংগ্রেস-সংগঠনের নিজস্ব স্বতন্ত্র অন্তিষ্থ বলতে কিছু নেই, অতএব তারা অন্ধভাবে হাই কমাণ্ডের অর্থাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়াকিং কমিটির নির্দেশ মেনে চলবে—ভাহলে আমাকে কংগ্রেস গঠনতন্ত্র উল্লেখ করতে হয়। গঠনতন্ত্রের ২ ধারায় স্পান্ত বলা আছে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মত স্থানীয় সংগঠনগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মতই কংগ্রেসের অবিভাল্য অংশ এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দয়ায় তাদের

উদ্ভব হয়নি। অতএব যে নীতিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি চালিত হবে, সেই নীতিতেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও চালিত হওলা উচিত।

তাছাড়া, একজন ডিক্টেটার অথবা কোন এক চক্রের কর্তৃত্ব বরদাস্ত করা চলে কদি তাদের কারও নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে তেমন প্রতিষ্ঠা বা আমুগত্য থাকে। বাংলাদেশ সম্পর্কে আসল অবস্থা কী তা মৌলানার, এমন কি মহাত্মা গান্ধীরওনা জানার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত, কংগ্রেসকে যেরপ জাতীয় সংগঠন বলে আমরা দাবি করি যদি তা সভিয় তাই হয়, সেই দাবির যৌক্তিকভা নির্ভর করবে জনসাধারণের কতটা আস্থা তা অর্জন করতে পেরেছে তার উপর। বাংলায় যেহেতু অ্যাডহক কমিটি জনসাধারণের আস্থাভাজন নয়, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড অথবা ওয়ার্ধা থেকে যত ফরমানই আসুক কিছুতেই তাতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে পরিণত করা যাবে না। অপরপক্ষে, ঐ হুই জায়গা থেকে কোন ফতোয়াই বৈধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে থতম করতে পারবে না। এই কারণেই তথাক্ষিত অধিকারচ্যুত হবার পরও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীনে থেকেই আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং ভবিয়াভেও যাব।

এই থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাংলার আইনসভার যে দব দদস্য বৈধ প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটিকে মানেন, কেবলমাত্র তাঁরাই বঙ্গীয় কংগ্রেদ দংদদীয় পার্টির নামে কাজ করবার অধিকারী। যদি অ্যাডহক কমিটি চায়, তাঁরাও আইনসভায় অ্যাডহক পার্টি গঠন করতে পারেন কিন্তু তাঁরা কংগ্রেদ সংসদীয় পার্টির নাম আত্মাৎ করতে পারবেন না।

শৃঘলারক্ষার যুক্তির সঙ্গে অমুরূপ আরেক যুক্তি প্রায়ই দেখানো হয়ে থাকে। সাধারণ নির্বাচনের সময় আইনসভার সদস্তরা অঙ্গীকার-বন্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের তা মেনে চলা উচিত। এই যুক্তি এতই খেলো যে এ সম্পর্কে কিছু বলা নিম্প্রয়োজন।

সেই অঙ্গীকার গ্রহণের পর থেকে সময়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা,

পরিস্থিতি ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যে গুয়াকিং কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কর্মেন কমিটির আস্থাভাজন ছিল এবং যা প্রাদেশিক কর্মেন কমিটিকেও শ্রার চোথে দেখত—ভার আর অস্তিহ নেই। আজ গুয়াকিং কমিটিতে বাংলার কংগ্রেসকর্মাদের অধিকাংশের আস্থা আর নেই। বি. পি. সি. মৃ.-র আস্থাভাজন নিশ্চয় তা নয়, এবং তার দিক থেকেও, বি. পি. সি. সি.-রেও তার আস্থানেই। পুরনো অঙ্গীকার আপনাআপনি তাই বাতিল হয়ে গেছে। আগেকার ওয়াকিং কমিটি, সেইদঙ্গে আগেকার পারিপার্থিক অবস্থা ও পরিস্থিতি আমাদের ফিরিয়ে দিন—তথনই আগেকার অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে দেখতে পাবেন—অস্তথা নয়।

আমি জানি, যুক্তির দোহাই দিয়ে বলা হবে, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান মাত্রেই "নীতির ধারাবাহিকতা" বলে একটা জিনিস থাকে। কিন্তু নৈপ্রবিক পরিবর্তন যখন দেখা দেয় তখন "নীতির ধারাবাহিকত।" সম্ভব নয়।

\* \* \*

বি. পি দি. দি.-ই একনাত্র সংগঠন নয় যা হাই কমাণ্ডের হাতে নিগৃহীত হয়েছে। অন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরাও, যেমন দিল্লী, কেরালা ইত্যাদির, সমানভাবে নিগৃহীত হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসী ডিস্টেটররা যাতৃদণ্ড ঘুরিয়ে এই সংগঠনগুলিকে খডম করতে পারবে না। হাই কমাণ্ডের দয়ায় এই সংগঠনগুলিকে খডম করতে পারবে না। হাই কমাণ্ডের দয়ায় এই সংগঠনগুলি গড়ে ওঠেনি, হাই কমাণ্ড ভাই কলমের এক গোঁচায় ভাদের লোপ করতে পারে না। যতদিন এইসব সংগঠনের উপর জনগণের আস্থা থাকবে, ভারা কংগ্রেস কমিটি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্নই উঠতে পারে না, যেহেতু আমরাও কংগ্রেসকর্মী এবং আমাদের সংগঠনগুলিও কংগ্রেস সংগঠন। সংসদীয় ক্ষেত্রের বাইরে হাই কমাণ্ডের সঙ্গে যেমন আমরা লড়াই করেছি ভবিস্তাতে দেশব্যাপী নির্বাচনেও যদি ভাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বিতা করতে হয়, ভাহলৈ ভাজামরা কংগ্রেসের নামেই করব, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে করব

না। কংগ্রেস আর কারও কাছে যত আপনার, আমাদের কাছেও তওটা।

শুনলাম মৌলানা স্বাইকে বলে বেড়াচ্ছেন তিনি বাঙালীর চেয়েও সাচ্চা বাঙালী। তাই যদি হন, তাংলে তিনি যেন বাংলার ঐতিহ্য এবং আমাদের মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পদায় অফুসরণ করেন। তাহলে ।তিনি যেন তার প্রতিহিংসানীতি ত্যাগ করে সম্প্রীতিও সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে এই প্রদেশের জনসাধারণকে ঐকবেদ করেন। সম্প্রীতিও সহনশীলতার মধ্যে দিয়েই দেশবন্ধ শক্রকে মিত্রে পরিণত করে ঐকবেদ বাংলা গড়ে তুলেছিলেন। অহ্য কোন উপদেশই এই প্রদেশের মর্মম্পর্শ করতে পারবেনা।

বঙ্গীয় কংগ্রেদ সংসদীয় পাটির মিটিং শেষ মুহূর্তে মুলতবী রেথে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও তার সাঙ্গপান্ধরা চরম পরাজ্যের হাত থেকে নিজেদের মান বাঁচাবার চেটা করেছেন। কিন্তু গঠনতান্থিক পর্যাত সম্পকে মৌলানার যাদ কোন ধারণা খাকত তাহলো তান বুনতে পারতেন যে, যথারীতি পাটির মিটিং আহ্বান করার পর ভার বা বসীয় সংসদীয় পার্টির জেনারেল সেক্টোারর তা বাতিল করবার কোন ফমতা বা অধিকার ছিল না।

বেপরোয়া লবরদন্তির সঙ্গে উল্লোখত মিটিং ঝাওল করার জকুম দিয়েই মৌলনো কান্ত হননি, তিনি এখন চাবুক হাতে হাজির হয়েছেন, যারা তার রাজকীয় বেআদব তুকুমনামা মাধা পেতে মেনে নেয়নি তাদের শায়েস্তা করতে। মৌলানা বরাবরই জাহির করে থাকেন, তিনি বাঙালীর চেয়েও সাচচা বঙোলী কিন্তু ছ্নিয়ার এই প্রান্তে যে আভিথেয়তা, ব্যবহার ও ভব্যতার চল আছে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জেনারেল সেক্রেটারির আমন্ত্রণে এবং তারই উল্লোগে সংসদীয় পার্টির সদস্তরা যথন তার বাভিতে সমবেত হন, তাদের অভ্যথনা করে আসন গ্রহণ করতে বলার মত সামান্ত ভক্ততাবোধও মৌলানার ছিল না। যতক্ষণ তারা তার বাভিতে ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি একবারও দর্শন দেননি। মহামহিম মৌলানার এবার বোঝবার সময় হয়েছে ধেঁ মোগল বাদশার চালে চলতে চেষ্টা করে কোন ফয়দা হবে না। তা করার প্রয়াস করে তিনি নিজেকেই হাস্তাম্পদ করছেন। বাংলাদেশে মৃষ্টিমেয় অন্তগামী ও সংসামাক্ত বা প্রভাব তার আছে তারই জোরে তিনি এই প্রদেশের বুকে হুরমুস চালিয়ে খেতে পারেনুনা।

আমি স্থিরনিশ্চিত বজীয় কংগ্রেস সংসদীর পার্টির সদস্তরা তার হালফিল তমাকিকে থথাযোগ্য ভাচ্চিলার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। মৌলানাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, এই প্রদেশে আরও বিভেদ স্টি করার প্রয়াস থেকে তিনি ক্ষান্ত হন। বরঞ্চ ভারতের জনসাধারণ আপাতত ব্যাপকতর যে সব প্রশ্ন নিয়ে বিচলিত সেইসব দিকে তার সামথা ও মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।

আর একটি কথা বলে এই প্রদন্ধ করছি। নৌলানাকে আমি জানিয়ে রাথছি, কংগ্রেসের প্রস্থাব ও গঠনভত্ব অন্তথারীও নিগিল ভারত সংসদীয় সাবকমিটিকে তিনি যতথানি স্বশক্তিনান বলে মনে করেন, ততটা তা নয়। নিখিল ভারত সংসদায় সাবকমিটিকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির সঙ্গেত মিলিয়ে আজ করতে হয়, এবং বাংলার কথা নাদ বলতে হয়, কে না জানে এখানে বৈধ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কোনটি গ আরেকবার নৌলানাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিছিল যে, সাংলাদেশে যদি কথনও প্রাদেশিক নির্বাচন অন্তৃষ্টিত হয় এখানকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই সেই নির্বাচন চালাবে এবং তথন আমরা দেখে নেব এই কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত আডিহক কমিটির নির্বাচনে কী হাল হয়।

কংগ্রেসের মোগল বাদশাহটি খুব তাড়াতাড়ি একটি ভাড়ে পরিণত হচ্চেন। মোহগ্রস্ত হয়ে তিনি ভাবছেন, বালীগঞ্জ দারকুলার রোডের তার কামরা থেকে মাঝে মাঝে তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বজ্রনিক্ষেপ করে তিনি বাংলা মুলুককে শাসনে রাথতে পারবেন। তিনি যা করে চলেছেন তা যে থোদ কংগ্রেস গঠনতত্ত্রেরই বিজ্ঞাধী সেদিকে তাঁর থেয়ালই নেই। এবং তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাপটে তিনি যে কংগ্রেদ থেকে আপামর জনদাধারণকে শীঘ্রই বিতাড়িত করে ছাড়বেন, তাতে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

তাকে দেখে আমার শেষ মোগল সমাটদের কথা মনে পড়ে যায়। তথনও পর্যন্ত রাজকীয় জাঁকজমক আড়য়রের মধ্যে থাকার কলে তারা একেবারেই বৃঝ্তে পারেননি যে তাদের পায়ের তলা থেকে মটি সরে গেছে, বৃঝ্তে পারেননি তাদের সামাজ্য আগেই বেহাত হয়ে গেছে। আমাদের এই একালের বাদশাহর কাওজ্ঞান কে ফিরিয়ে আনতে পারে, আমি ভেবে পাই না।

ওয়াকিং কমিটি তার দব ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীকে অর্পণ করে এবং তার বেশির ভাগ দদস্তই ক্ষেলে চলে যায়। মৌলানা আবুল কালামের হাতে তাই কোনই ক্ষমতা নেই, তবু তিনি বিখ্যাত ফরাসী সমাটের মত ভেবে চলেছেন—"আমিই রাষ্ট্র"। আজ যদি কোন একজন ব্যক্তির কংগ্রেদের নামে কথা বলার অধিকার থাকে, ভা আছে মহাত্মা গান্ধীর, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নয়।

এমন কি যথন ওয়াকিং কমিটি চাল ছিল, তথনও না প্রেসিডেন্টের, না নিথিল ভারত সংসদীয় সাবকমিটির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ছিল। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যখনই দরকার হোক, ওয়াকিং কমিটিকে স্বদা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেহবে।

এ বিষয়ে মৌলানার যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাকে অমুরোধ করছি, ওয়ার্কিং কমিটির যে প্রস্তাবে সংসদীয় সাবকমিটি নিয়োগ করা হয়েছে তার শর্তগুলি তিনি যেন নজর করে দেখেন।

নিয়মশৃদ্ধলা ও অঙ্গীকার রক্ষার যুক্তি মৌলানার একমাত্র সম্বল।
কিছুতেই তিনি বুঝছেন না, যেহেতু সেই অঙ্গীকারের পরে কংগ্রেসের
ভিতরে বৈপ্লবিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে অতএব ঐ যুক্তি আর টেকে
না। ওয়ার্কিং কমিটি জনগণের আস্থা হারিয়েছে। বাংলাদেশে ওয়ার্কিং
কমিটি বিধিসঙ্গত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও আস্থাভাজন নয়।
ক্রেলে সেই অঙ্গীকার আপনি বাতিল হয়ে গেছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে সে
পরিস্থিতি ছিল তাতে এবং সেইসঙ্গে তথ্যনকার ওয়ার্কিং কমিটিকে

ফিরিয়ে আনা হোক, তাহলেই অঙ্গীকারের দায় স্বীকার করা হবে। বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটি ১৯০৬-৩৭এর কমিটির উত্তরাধিকারী, এই যুক্তিও অদার, কারণ, বৈপ্লবিক সম্বট যথন দেখা দেয় তৃথন আগেকার আনুগতা অঙ্গীকাব কিছুই টিকে থাকে ন!।

কংগ্রেস গঠন হন্ত্র বা গঠন হান্ত্রিক বিধিবিধান যাই বল্লক না কেন, মোলানা নিজে হয়ত ভাবছেন, তার মুখের বয়ানই বিধান। এই কারণেই, বিধিবিধান ও নিয়মকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাবশে, তিনি অত্যন্ত প্রপ্রতার সঙ্গে বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির যে বার্ষিক সভা ক্ষেনারেল সেক্রেটারি নিয়মসম্মতভাবে আহ্বান করেছিলেন তা বাতিল করার আদেশ দেন। এবং এই কারণেই পাঞ্জাব কংগ্রেস সংসদীয় পার্টিকে কোন ব্যক্তিবিশ্যেকে নেতা নির্বাচিত করার নির্দেশ দিয়ে একই প্রকার পুষ্টতার তিনি পরিচয় দেন।

মৌলানার ছভাগা, ওই পার্টি তার হুকুমনামা দত্ত্বেও দর্গার দম্পূর্ণ সিংকে নেভা নিবাচিত করেছে। কিন্তু এই দর্গারজী নে ভারূপে নির্বাচিত হবার পর থেকে মৌলানা তার পিছনে লেগে রয়েছেন। মোগল বাদশা হ এখন কংগ্রেস পার্টি থেকে দর্গার সম্পূর্ণ সিংকে বহিন্ধারের আদেশ দিয়েছেন। সেই পার্টি তাদের নেভাকে ভাগে করবে না, বাংলাদেশের মত নেভার সপক্ষে দাঁড়াবে, যথাকালে ভা দেখা যাবে।

যাই ঘটক, মাস্টার তারা সিং এবং সদার সম্পুরণ সিংয়ের মত গণানান্য নেতাদের কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যে কার্যত শিগদের কংগ্রেস থেকে দূর করে দিতে চাইছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। শুরু এইটুকু আশা করা যেতে পারে শিথরা নারবে এই মোড়লি মাথা পেতে নেবে না, যেহেতু কংগ্রেস একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং কোন ব্যক্তির বা গোণ্ঠার সম্পত্তি নয়।

যেভাবে আমাদের মোগল বাদশাহটি সর্বত্র ভঞ্জল করে চলেছেন তাতে সং ব্যক্তিমাত্রই চিন্তিত হবে। সর্দার সম্পূরণ সিংয়ের সাম্প্রতিক বাাপারে কংগ্রেসের স্বাধিনায়ক হিসেবে মহাত্মা গান্ধীকে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, কিন্তু মৌলানা মাধা না গলিয়ে থাকতে পারেননি। এখন দেখা যাচ্ছে সিন্ধুর ব্যাপারেও তিনি গোলমাল পাকিয়েছেন। মৌলানার দাকণ বিরোধিতা সত্ত্বেও আসামে যখন কংগ্রেস কোআলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, তিনি ভবিম্বাণী করেন, মন্ত্রিসভার সঙ্গে পতন ঘটবে। কিন্তু আমি যা বলেছিলাম সেইমত ওই মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার আক্রমণ সঞ্চ করে পাহাড়ের মত অটল রয়ে গেল। যখন যুদ্ধ বাধল মৌলানা তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন। সেথানে কংগ্রেস পার্টির যারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দী ছিল তাদের হাতে তিনি ওই প্রদেশটি সম্বর্ণ করলেন।

সিক্তে, তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী থাবাহাত্ব আল্লা বক্ত কংগ্রেস পার্টি সমেত অক্যান্ত পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোআলিশন গঠন করবার জন্ত যথন মরিয়া হয়ে উঠেছেন এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি যথন তার প্রয়াসকে দৃঢভার সঙ্গে সমর্থন করছি, মৌলানা তথন তার বিরুদ্ধে দিডোলেন। তার কলে ধীরে ধারে অবস্থার অবন্তি ঘটল এবং পরিণামে সিক্তে দেখা দিল এক বিশৃহলে অবস্থা।

শিক্ষতে দীৰ্ঘকাল পাকার পর সবেমাত্র সেইদিন মৌলান।
প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেথানে স্বায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হবে ঐবং
শাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিঠিত হবে, কিন্তু এথন দেখা থাচ্ছে তার সব
আয়োজনই বানচাল হতে চলেছে।

পরিশেষে মৌলানার কাছে আরেকবার আমি আবেদন করছি, স্থানীয় ও প্রাদেশিক ব্যাপারে ডিক্টেটারের চালে চলা থেকে তিনি যেন বিরত পাকেন। বাংলাদেশে মিউনিসিপাল নিবাচনে, প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে, প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে অসংগ্রোর তিনি সমূচিত শিক্ষা পেয়েছেন। এই প্রদেশে তার কত্টিকু প্রভাবপ্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা আছে এবারে তা তার রোঝবার সময় হয়েছে। যদি তিনি তার বর্তমানের আম্মেহনননীতি পরিহার করে সমগ্র দেশকে ব্যাপকতর যে সমস্থাগুলি বিচলিত করছে সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তাহলে তিনি দেশের বিরাট একটা কাজ করবেন।

## লর্ড লিমলিথগোকে লেখা ছুইটি চিঠি

5

#### মাগ্যবরেষু,

অনেক দিবাসংকোচের পর আপনাকে চিঠিতে বালেরে পরিস্থিতি জানাব স্থির করেছি, যদিও আমি নিজে এখনও শ্যাশোধী আছি। বিষয়টি অতাত্ব জকরী এবং দেরি করা চলে না। ভালাভা, সৌভাগা-বশত আপনি এই সময়ে বাংলাভেই রয়েছেন, সেই কারণে আপনার পক্ষে সবেজনিনে পরিস্থিতিটা বিচার করা এবং সেহসতে আমি যা ব্লছি ভার সভাতা যাচাই করা সহজ হবে। এই সুযোগ তুলভ এবং জনসাধারণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে হামার পক্ষে এই স্থযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। আপনার সময় এপহরণ এবং মনোযোগ আকর্ষণ করায় যদি আমার অতায় হথে থাকে ভাহলে ভা এই কারণে মার্জনীয়।

- ১। ১৯৩২ সালের ভারতশাসন আইনে প্রাদেশিক স্বাইতশাসনের কাঠামো থাকা সংস্তুত্ত সপরিষদ বড়লাটের প্রাদেশিক করেও কিছু কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যাপার নিয়ে আপনি নিবিষ্ট থাকবেন একপ প্রভাগো করার পকে একমাত্র গঠনভাত্ত্বিক বিধানটকুট যথেষ্ট নয়। অবশ্য ফ্রের কলে ভারতে যে গঠনভাত্তিক পরিবর্ত্তন স্থুচিত হয়েছে তা কেন্দ্রাভিমুখী, এ ছাড়া সমগ্র বিধান ভারতের শাসন-দায়িত্ব এখন সরাসরি ভারত পরকারের।
- ৩। যে নমস্যা আপনার কাছে আমি উপস্থাপিত করতে চাই দোজাস্থ জি আমি এখন সেই প্রসঙ্গে আসছি। বাংলাদেশ যে মন্ত্রিসভার শাসনাধীন, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি উভয়তই তা প্রবলভাবে

সাম্প্রদায়িক। এই শাসনের আড়ালে একটা বোঝাপড়া রয়েছে—
সম্ভবত অলিখিত একটা বোঝাপড়া। তার একপক্ষে আছে মৃদলিম
এম. এল. এ.রা এবং অপরপক্ষে আছে ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ
সওলাগরী সমাজ। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে, মৃদলিমদের থা খুশি তাই
করতে কোন বাধা নেই, অখচ রাজনৈতিক প্রশ্নে গভনরের ও ইংরেজ
সওদাগরী সমাজের ইচ্ছাকেই মাত্য করা হয়। উভয়পক্ষের কোনদিকেই যারা নেই, ১৯০৭ সাল থেকে বাংলার শাসনপটে তাদের
কোন স্থান নেই। তাদের বাইরে খাকাতে তেমন কিছু এসে যেত না
যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে যতটুক্ সতভা, যোগাভা ও অপক্ষপাতিষ
শাসনব্যবস্থায় থাকা দরকার শাসনকার্যে ওভটুকু থাকত। ছুর্ভাগ্যবশত
ভা নেই। নগ্ন সাম্প্রদায়িকভা মনে হয় এই শাসনব্যবস্থার মূলনীতি,
অযোগ্যতা ও ছুন্টাতি ভার এপর বৈশিষ্টা।

৪। একটা কথা এখনই আমার বলে রাথা দর্কার। উল্লিখিত-ভাবে বাংলার মন্ত্রিসভাকে সমালোচনা করেছি বলে গামার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির দক্ষে হিন্দুমহাসভার দৃষ্টিভঙ্গির কোনই মিল নেই। মৃস্লিমদের স্বাথ জড়িত সবকিছুতে তাদের প্রাপা অংশ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে স্বীকার করে নিতে গামার মত লোকেরা সর্বদা প্রস্তুত। এ বিষয়ে আমাদের সদিচ্ছা গুতীতে আমাদের কাজে আমরা প্রমাণ করেছি—যে কাজের কলে হিন্দুদের মধ্যে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাদের কাছে আমরা প্রথমি প্রথমি হয়েছি। আজ সারা ভারতে সম্ভবত আমরাই একমাত্র পার্টি যারা এখনও ছটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতৃবন্ধ রচনার আশা রাথে এবং ভারতীয় মুদলমানদের বিরাট এক অংশের শুভেচ্ছা এখনও দাবি করতে পারে।

৫। এ দেশে ব্রিটিশশাসনের স্ত্রপাত থেকে বাংলাদেশেই যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ লালিত হয়েছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। বিশেষ করে হিন্দুবাংলা বিগত দশকগুলিতে জাতীয়তার ধারায় চিম্থা করে এসেছে এবং তারই ভিত্তিতে নিজেদের গড়ে তোলার প্রয়াস করেছে। তার কলে হিন্দুমহাসভা কথনই এখানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ

হতে পারেন। কিন্তু আজ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্ধ প্রতিকলম্বরূপ হিন্দু বাংলার সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রদায়িক ঘূর্ণির অন্তহীন আবর্তের মধ্যে পড়ে যারা জাতীয়তায় বিশ্বাদী তারাও অসহায় বােধ করছে।

- ৬। অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে, ১৯৩৭ দাল থেকে বাংলাদেশের হিন্দুরা যে নিগৃহীত হচ্ছে, অথবা তাদের মধ্যে যে দাম্প্রদায়িকতার প্রদার হচ্ছে বা শাসনবাবস্থা সাম্প্রদায়িকতার, অযোগ্যতায় ও ছনতিতে কল্মিত হচ্ছে, এ সবের দঙ্গে ইংরেজ সরকারের বা ইংরেজ সওদাগরী সম্প্রদায়ের কিংবা সাধারণভাবে মুসলিমদের প্রত্যক্ষত কোন যোগ নেই। কিন্তু তা কেবল আপাত সতা। আমার বক্তব্য এই যে, আজ যদিও বাংলার হিন্দুরা ছুদৈব ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, অবস্থার এমন পরিণতি ঘটছে যাতে খুব শীঘই অপরাপর সম্প্রদায়গুলিকেও তা প্রভাবিত করবে। অক্তভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বাংলাদেশের মুসলিম মন্ত্রিমণ্ডলী যে অন্ত নিক্ষেপ করে চলেছেন অনতিবিলম্বে তার প্রত্যাঘাতের শিকার হবে আর সব সম্প্রদায়। এবং বাংলাদেশে যেদিন সিন্ধুর সম্কুট দেখা দেনে, পরিন্থিতি তথন এমন হবে যে কোন প্রতিকার সম্ভব হবে না।
- ৭। বাংলার নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, তার কারণ এই নয় যে, হিন্দুরা ছঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তার কারণ এই যে, অনতিবিলম্বে এর প্রতিবিধানের উপায় যদি না পাওয়া যায় এবং তা কার্ষকর করা না হয় তাহলে সমগ্র প্রদেশের ভবিষ্যুৎ শান্তি বিদ্নিত হতে পারে।
- ৮। এর অন্যতম সম্ভাবা প্রতিবিধান, এবং বর্তমান অবস্থাবিপাকে মনে হয় দর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিধান, এমন একটি দরকার গঠন করা যা প্রধান প্রধান দক্ষণায় ছটির আস্থাভাজন হবে এবং দমগ্র প্রদেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। স্থায়বিচার, সত্তা ও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত শাদনব্যবস্থাই এই দমস্থার আদর্শ দমাধান। বর্তমানে যদিও আমাদের কিছু মন্ত্রী আছেন যারা নিজেদের হিন্দু বলে

পরিচয় দেন, তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব নেই। এর ফলে বর্তমান সরকারের উপর সমগ্রভাবে হিন্দুসম্প্রদায়ের কোন আন্থানেই। তক্সিলী জাতিদের সম্পর্কে বলতে গেলে, বঙ্গীয় আইনসভায় তাঁদের অধিকাংশ প্রতিনিধি বিরোধীপক্ষের আসনে বসেন এবং তক্সিলী জাতির হুজন মন্ত্রীর উদার হাতে অনুগ্রহ বিতরণের ক্ষমতা ধাকা সল্বেও তারা আইনসভায় তক্সিলী জাতির বিরোধিতায় ফাটল ধরাতে সক্ষম হননি। মুসলমানদের সম্পর্কেও সঙ্গতভাবে বলা যেতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে প্রভাবশালী একটা অংশ বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার প্রতি অতান্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তার প্রমাণ কৃষক প্রজা পার্টি। এঁদের প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই পার্টি বরাবর বিরোধীপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন।

- ৯। প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই ব্যাপারে আপনার বিরাট একটা দায়িব আছে। প্রতাক্ষ দায়িব আদছে গঠনভান্থিক সূত্রে। পরোক্ষ দায়িবের মূলে আছে বাস্তব এই সত্য যে, বর্তমান মন্ত্রিমগুলী ভার অস্তিবের জন্ম সম্পূর্ণভাবে গভর্নর ও ইংরেজ সপ্তদাগরী সমাজের উপর নির্ভির করে।
- ১০। মাপনি যদি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুশী পাকেন, তার কারণ যাই হোক, আমার তাহলে আর বলার কিছু নেই, তাহলে আমার এই চিঠিটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেন। তবে আমরা জানি, পরিস্থিতি দাকণ সঙ্কটাপন্ন এবং তা সতা, এবং ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজ উভয়েই নিজেদের স্থার্থে এই ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হবেন। হলওয়েল মন্থুমেন্ট সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে বেসরকারী ইংরেজ সমাজ দূরদ্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তার জন্ম তারা ভূয়দী প্রশংসাও পেয়েছেন। বর্তমানক্ষেত্রেও তাঁদের রাজনৈতিক সুক্ষরুদ্ধির অভাব ঘটবে না, খুবই সম্ভব।
- ১১। আরও একটি প্রতিবিধানের উপায় আমার মনে হচ্ছে, যুদ্ধ চলাকালৈ গঠনভন্ত্রকে স্থগিত রাথা। কিন্তু সমাধানের অন্য উপার যথন রয়েছে তথন ওই উপায় সম্পর্কে আপাতত আমি কিছু বলতে চাই না।

১২। ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলাদেশের জনজীবনে ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজ যে ভূমিকা পালন করে আসছেন তাই যদি করে চলেন তাহলে অনিবার্থগতিতে অবস্থার অবনতি ঘটবে. এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌছবে যখন আর প্রতিকার সম্ভবপর নয়। ত্রভাগাক্রমে পরিণামে যদি তাই-ই ঘটে, তাহলে আমাদের অস্তত এইটুকু সান্তনা থাকবে যে এ বিষয়ে যথাসময়ে আমরা দেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

ভবদীয় স্থভাষচন্দ্র বস্থ

٥

৩৮।২ এলগিন রোড কলিকাতা ত।রিগ ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪১

মাতাবরেষু,

গত লো তারিখে মিস্টার লেইপওয়েট এর পত্রে আপনি যে বাণী পাঠিয়েছেন তার জন্ম ধন্মবাদ জানাই। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও একটি বিষয় আপনার গোচরে আনা আমার উচিত ছিল বলে মনে করি।

- ২। প্রায় হ'মাস আগে বাংলা সরকার নতুন এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে সর্বপ্রকার সভা, শোভাষাত্রা, প্রতিবাদ সভা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দেন, অথচ এইগুলি জনসাধারণের জীবন্যাত্রার অপরিহার্য অঞ্চ। ১৯০৯ সালে যুদ্ধ বাধবার সময় বাংলা সরকার যে আদেশ জারি করে এই আদেশ তার থেকেও কঠোর।
- ৩। যারা সরকারি মুখপাত্র তাঁদের জিজ্ঞাসা কর**লৈ** তাঁরা সচরাচর বলে থাকেন, তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা বস্তুতপক্ষে নিষেধাজ্ঞাই

নয়—যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হতে পারে। কিন্তু যারা আমার যুগের মানুষ, যারা বিশ বছর পরে জনস্বোর কাজে লিপ্ত আছেন তাঁরা সভা অনুষ্ঠানের জন্ম কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে কথনই অভ্যস্ত নন এবং সেই অভ্যাস আমরা এখন ত্যাগ করতে রাজী নই। সরকারও যে আমাদের না জানেন তা নয়। অতএব উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি বস্তুতপক্ষে সর্বপ্রকার সংশংরণ সভ। ইত্যাদির উপর নিষেধাক্তা হয়েই দাড়াচ্ছে।

- ও। অপেনরে হয়তো স্মরণে আছে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাদের গোড়ায় বাংলা সরকার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন সে বিষয়ে গত বংসরে আমি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভারপরে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় স্বরাই মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই, তারা যেন সেই অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে বিটিশ ভারতের অন্যাক্য অঞ্চলের দৃষ্টান্থ অনুসরণ করেন। আমি তাঁদের বিশেষ করে বলেছিলাম, দিল্লী সমেত দেশের দর্বত্র আমার বক্ততা দিতে কোন বাধা নেই অথচ বাংলাদেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মুথ বন্ধ করতে হবে—এই বাাপারটা কতথানি অসংগত। আমি আরও জানিয়েছিলাম, অক্সান্ত পরকারের মত বালে। সরকারও বাজদ্রেহাত্মক যুদ্ধবিরোধী বক্তভার ক্ষেত্রে যা ব্যবস্থা নেবার ডা নিডে পারেন, কিন্তু তাই বলে সব ধরনের সভা ইত্যাদির উপর নিষেধাক্রা আব্রোপ করা শুধ অন্তায় নয় অপ্রয়োজনীয়ও। আমার সাবেদনে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি, অগত্যা পাঁচ মাস অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত নছক মরিয়া হয়ে আমরা নিষেধাজ্ঞা অমাতা করতে শুক করলাম। প্রথম প্রথম আমাদের কিছু কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, অন্তিকাল পরেই দেখা গেল কর্তৃপক্ষের সুমৃতি হয়েছে, পরে তার। তার আমাদের সভায় হস্তক্ষেপ করেন নি। আমি মনে করি না, এই রকম অদুত আচরণে বাংলা সরকারের মর্যাদা বেড়েছিল।
  - ৫। আজ ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে এবং বাংলা

সরকার তাঁদের ছর্বোধ্য নীভির দয়ায়, একটা আইন অমান্ত আন্দোলন ্যেচে ডেকে আনছেন। একজন স্বাধীনভাকামী মানুষ স্থানীয় সরকারকে উলাতে সর্বপ্রকারে যখন বার্থ হয়েছে তখন ভার পক্ষে এই রকম অবস্থায় কী করা উচিত কিংবা সে কী করতে পারে, আপনাকে যদি এই প্রশ্ন করি আপনিই কী বলবেন ?

৬। আমাদের সরকার সংবাদপত্রগুলিকেও রেহাই দেয়নি। প্রথমত, অন্যান্ত প্রদেশের তুলনায় এথানকার দৈনিকগুলিকে অনেক বেশি কঠিনভাবে দেকার করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্র তুলনা করে দেখলেই এই কথার সত্যতা যাচাই হবে। কিন্তু এর থেকে আরও গুকু হপূর্ণ, তুচ্ছতম অজুহাতে সরকার কর্তৃক কোন কোন সংবাদ সম্পূর্ণ-ভাবে নিষদ্ধ করা। হলওয়েল মন্তুমেন্ট সত্যাগ্রহের সময় বাংলা সরকার বিভ্রপ্তি প্রচার করে সেই আন্দোলন সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেগজ্ঞা আরোপ করেন। গার্জাবাদী সভাগ্রহের সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে ভারত সরকারের বর্তমান যে নীতি ভার সঙ্গে কী আকাশপাতাল পার্পক।

৭। প্রায় এক মাস আগে, বাংলার বৈভিন্ন জেলে কিছু রাজনৈতিক বন্দী যথন অন্সন ধ্যাঘট আরম্ভ করেন, বাংলা সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে অনুসন ধ্যাঘট সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ, নোটিশ ইত্যাদির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেন। আমার বিশ বংসরের অভিজ্ঞতায় অনুকাপ কোন ঘটনার কথা আমার জ্ঞানা নেই। এই ঘটনার সবচেযে ছুংজনক দিক এই যে, ব্যাপারটি ঘটেছে "জনপ্রিয়" এক মন্ত্রিমণ্ডলীর সামনে। এই প্রদেশের জনসাধারণ এই প্রকার জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলী সম্পর্কে যদি উৎসাহিত বোধ না করে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।

৮। নিজেদের স্থাবিধা মাফিক যথন বোঝেন বা.লা সরকার তথন কর্মনীতির সামোর কথা বড়াই করেন। কিন্তু যথন দেখা যায় কর্মনীতিতে অক্তাক্ত জায়গা এই প্রদেশ থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, তথন স্থবিধামত আগের যুক্তির কথা তারা ভুলে যান। ৯। আপনাকে আমার এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য প্রতিকার পাওয়া নয়, আপনাকে শুধু অবহিত করতে চাই, যাতে যে বাধাবিপত্তির মধ্যে বাদ করে আমাদের কাব্দ করে যেতে হয় অন্তর্ভপক্ষে আপনি তা উপলব্ধি করতে পারেন।

> ভবদীয় স্বভাষচন্দ্ৰ বস্থ

ভারতের মহামহিম ভাইসরয় ও গভর্নর ক্ষেনারেল।

### বমু-গান্ধী পত্রালাপঃ ১৯৪০-৪১

্মহাত্মা গান্ধা যুক্ত বিবোধী ব্যক্তিগত সভ্যাগ্রহ আন্দোলন আবস্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাব পৰ নেতাত্মা নিজেব দলের পক্ষ থেকে নিংশত সহযোগিতার প্রস্তাব কবে এই প্রালাপ শুক করেন। ১৯৪০ সালেব ২৯শে ভিসেম্বর ভাবিখে নেতাত্মীকে শেখা গান্ধিজ্ঞীব শেষ মূল চিঠিটি নেতাত্মা রিসাচ ব্যরেষীর সংগ্রহ-শালায় সংরক্ষিত আছে।

—শ. ক. র j

৩৮।২ এলগিন রোড কলিকাত। ২৩।১২;৪০

শ্রদ্ধাস্পদেষু, মহাত্মাজী,

মহাদেবভাই প্রেমিডোল জেলে আমার সঙ্গে যগন দেখা করেন, সেই সুযোগে তার মারফত আপনার কাছে আমার কিছু বক্তবং পাঠাই। আমি তাকে খাপনাকে বলতে বলেছিলাম যে, আপনি যদি কোন থান্দোলন শুক করেন তাহলে আমাদের সমস্ত শক্তি, তার মূল্য যত্টকু হোক. আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। আমি তাকে আরও বলি, বাংলাদেশের বিবাদটা মিটিয়ে ফেলার জতে আপনাকে উল্যোগী হতে যেন অনুরোধ করেন, তা হলে এই প্রদেশ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে পারে। আপনি স্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন বলে কংগ্রেসের তরফ থেকে এ বিষয়ে বাবস্থা করা সহজ হত। অস্ত তাই আমি ভেবেছিলাম।

সেই সময়ে আমার একান্ত আশা ছিল আপনি গণআন্দোলন
শুরু করবেন, যেমন করেছিলেন ১৯২১, ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে—যদিও
মহাদেবভাই আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি বর্ণজ্ঞাত আইন অমাক্ত
আন্দোলনের কথা ভাবছেন। আজ একথা স্কুম্পন্ত হয়ে উঠৈছে,
আপনার এ আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতার জ্ঞাতীয় সাবির প্রশ্নে

নয়। সরকার যদি যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিতে দেয়, তাহলে, আমার যা মনে হয়, আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটবে। যদিও এই আন্দোলনের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি সীমিত, তা সত্ত্বেও আমাদের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আমাদের শক্তিতে যতথানি সম্ভব আমরা এই আন্দো-লনের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে উৎস্থক। আমরা জানতে চাই, আমাদের এই সহযোগিতার মূলা যাই হোক, আপনি ভা গ্রহণ করবেন কি না-এবং যদি করেন, তাহলে সহযোগিতার এই প্রস্তাবের পরে আপনি আমাদের কী করতে বলেন। এই অ্যাচিত মহযোগিতা এই অর্থে কোন শর্তদাপেক্ষ নয় যে, কংগ্রেস হাই ক্মাণ্ডের বিকন্ধে আমাদের যতই অভিযোগ থাক, তা আমাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। যদি হাই ক্যাণ্ড আমাদের সঙ্গে অসঙ্গত ও অক্সায় বাবহার করেন এবং যথন তা করবেন, তথন আমাদের যথো-চিত প্রত্যুত্তর দিতে হবে। এখন যেমন আমাদের বাধ্য হয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের যথেক্ত ও বেপরোগা কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে, তেমনই তাঁদেরও প্রতিবাদ করতে হতে পারে। কিন্তু এইজন্তে দেশের সামনে বৃহত্তর যে প্রশ্নগুলি রয়েছে তাদের দিকে আমরা চোথ বুজে থাকব না এবং সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের দক্ষে দক্ষতি রেখে যে দহযোগিতা দম্ভব পূর্ণমাত্রায় দেই সহযোগিতা আপনি পেতে পারেন। আমাদের এই সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে আপনাকে সনির্বন্ধ অন্তুরোধ করছি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাদেবভাইকে আমি বলোছলাম, আপনি যদি একতা চান, ইচ্ছা করলেই আপনি তাপেতে পারেন এবং তার জন্যে কেবল দরকার আপনার দঙ্গে আমার দাদা শরংবাবুর বাক্যালাপ। তার পর থেকে অবস্থার অবনতি ঘটেছে। এ বিষয়ে আপনি নীরব ও উদাসীন থাকাই ভাল বলে বোধ করেছেন। অগ্র-পশ্চাং বিবেচনা না করে মৌলানা উন্মাদের মত যাকে তিনি বলেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সেই পথে থেয়ে চলেছেন। এইজন্যে আমি উদ্বিধ নই, বেহেতু যদি তাই তাঁর মনোগত ইচ্ছা হয় এবং তিনি তাই

চান, আমরা তার সঙ্গে তাঁর নিজক্ষেত্রেই লড়াই করতে প্রস্তুত্ত আছি। জনসাধারণের কাছে আমাদের যে প্রতিষ্ঠা রয়েছে বিন্দুমাত্র তিনি তা ক্ষুণ্ণ করতে পারবেন না। তিনি এই প্রদেশের জনসাধারণের কাছে নিজেকে কেবল হাস্তাম্পদ করছেন এবং তার দারা কংগ্রেদের স্থনামকে কর্দমলিপ্ত করছেন। অভ্যস্ত বিনীতভাবে আমি এইটুকু বলে রাথতে চাই প্রতিদ্ধন্দিতায় আমাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা তার সাধ্যে নেই। যেহেতু মোলানা যা করেছেন তাতে আপনার পরোক্ষ সম্মতি আছে, আমি আপনাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলব না। আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অপ্রীতিকর এই গৌণ ঘটনা সত্ত্বেও আমার মনোগত অভিলাষ এই যে, যে যে ক্ষেত্রে রহত্তর প্রশ্ন জড়িত সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের দিক থেকে সহযোগিতা করা উচিত হবে, এবং সহযোগিতা করার জন্ম আমরা উদ্গ্রাব। মনেপ্রাণে আমি আপনার কাছে আমাদের সহযোগিতার প্রস্তাব করছি

আমার এক আত্মীয় নাগপুরে যাচ্ছেন, তারই হাত দিয়ে আমি এই চিঠি পাঠাচ্ছি। উত্তরের জন্ম তাঁকে আমি অপেক্ষা করতে বলে দিচ্ছি।

আপনার স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে ? সংবাদপত্তে আবার উদ্বেগ-জনক খবর বের হচ্ছে। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, তবে ধীরে ধীরে।

> আপনার স্নেহাস্পদ স্বভাষ

মহাত্মা গান্ধী ওয়াধা

দেবাগ্রাম ওয়ার্ধা ২৯৷১১৷৪০

কল্যাণীয় সুভাষ,

সুস্থ অসুস্থ দব অবস্থাতেই তুমি অদম্য। আগুনের খেলায় মাতিবার আগে তোমার দারিয়া ওঠা নিশ্চয় দরকার।

মৌলানা সাহেবের সহিত আমার কোন সলাপরামর্শ হয় নাই।
তবে সংবাদপত্রে সিদ্ধান্ত বিষয়ে যখন পাঠ করি আমি তাহা অনুমোদন
না করিয়া পারি নাই। নিয়মানুবর্তিতা এবং নিয়মানুবর্তিতার অভাবের
মধ্যে পার্পকা স্বীকার করিতে তুমি নারাজ দেখিয়া আমি অবাক
হইয়াছি।

কিন্তু এক বিষয়ে আমি তোমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। অনপ্রিয়াতার দিক হইতে তোমাদের ত্বইজনের কোন একজনের সহিত মৌলানা পারিয়া উঠিবেন না। কিন্তু মানুষকে জনপ্রিয়াতার গুবে বিবেকের কথা ভাবিতে হইবে। আমি জানি তোমাদের ত্বইজনকে বাদ দিয়া বাংলাদেশে কাজ করা ত্ংসাধ্য। আমি ইহাও জানি যে, কংগ্রেসকেও বাদ দিয়া তোমরা তোমাদের কাজ চালাইয়া যাইতে পার। কিন্তু কঠিন বাধাবিপত্তির মধ্যেও কংগ্রেসকে যেমন করিয়াই হোক, সামলাইয়া চলিতেই হইবে।

স্থুরেশ আমাকে লিখিয়াছিল শরৎ আদিতেছে। আমি তার প্রতীক্ষায় আছি। যথন খুশি সে আদিতে পারে এবং তামও পার। তুমি জ্ঞান, এখানে তোমার দেখাশোনা ভালমতই হইবে।

তোমার রকের আইন অমাশ্য আন্দোলনে যোগদান করার বিষয়ে মামি মনে করি, তোমার আমার মধ্যে যথন মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে ৩থন তাহা দস্তব নয়। যতদিন আমাদের মধ্যে একজন অপরের মতাবলধী না ২য় ততদিন আমাদের ভিন্নপথে পাড়ি দিতেই হইবে, যদিও আমাদের উভয়ের লক্ষ্যন্থল আপাতদৃষ্টিভে, কেবলমাত্র আপাতিদৃষ্টিতেই এক মনে হইতে পারে। ইত্যবসরে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া আমরা পরস্পরকে থেন ভালবাসিয়া যাইতে পারি।

> ভোমার বাপু

৩৮।২ এলগিন রোড কলিকাতা ১০।১।৪১

শ্রুকাস্পদেষু মহাঝার্কী,

৯ শে ডিদেশ্বর তারিথের আপনার চিঠিগানি পেয়ে আমি খুশী

গয়েছি, খুশী হওয়ার কাবে চিঠির বিষয়বস্তুর জন্ম যতটা নয়, ততটা

তাতে আপনার মতামতের যে বিশ্বদ বাগো রয়েছে, তার জন্ম।

থামাদের দিক থেকে, মনেপ্রাণে সহযোগিতা করার প্রস্তাবটি কেবল
মাত্র আমারই ব্যক্তিগত আকজ্জো নয়, আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন

তাদের অনেকেরই আকাজ্জা তাই। তা করতে গেলে আমাদের
রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ ত্যাগ করার বা বিকিয়ে দেবার দরকারও

নেই, তা কাজ্জিতও নয়। আপনার তো জানা আছে, গৃর্বেকরে

মংগ্রামে অনেকে একনিষ্ঠ গান্ধীনাদীদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ

করেছেন যদিও অনেক গুকহুণুর্গ প্রশ্নে তাদের সঙ্গে মতভেদ ছিল।

আবার তা হবে না কেন ? আপনার সিদ্ধান্ত পুন্রিবেচনা করার জন্ম

আপনাকে অন্ত্রেগে করছি।

আপনার চিঠিতে একটি বাক্য আছে যার পুরা ভাৎপর্য আমি ঠিক্মত ধরতে পেরেছি কিনা, আমি স্থনি শ্চিত নই। আপনি বলেছেন—"যতদিন আমাদের মধ্যে একজন অপরের মতাবলম্বী না হয় ততদিন আমাদের ভিন্নপথে পাড়ি দিতেই হইবে, যদিও গামাদের উভয়ের লক্ষ্যন্থল আপাতদৃষ্টিতে, কেবলমাত্র আপাত-

দৃষ্টিতেই এক মনে হইতে পারে।" ইহার অর্থ কি এই যে, আপনার মতে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য বিভিন্ন ? কী করে তা হতে পারে ? আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন অন্তগ্রহ করে জানাবেন।

পত্রালাপের বিষয়ে আমাদের মতামত জানবার জম্ম অনেকেই উদ্গ্রীব হয়ে আছেন এবং তাদের সংশ্য কিছু লোক আমাদের মধ্যে মতৈকা আশা করছেন। এই চিঠিপত্র তাদের দেখাতে এবং প্রয়োজন হলে প্রকাশ করতে আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন কিং আজ অবধি আমি কেবল জনাত্য়েক বন্ধুকে তা দেখিয়েছি।

আশা করি আপনি ভাল থাছেন। মোটের উপর আমি ভালই আছি—তবে কিছু কিছু গোলযোগ শহজে যাবার নয়।

সভার প্রণামসত

জাপনার স্নেহাম্পদ স্বভাষ

মহাত্বা গান্ধী সেবাগ্রাম

## বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের নিকট শেষ চিঠি

৩৮৷২ এলগিন ব্লোড কলিকাডা ৯. ১২. ৪০

মনেনীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীপরিষদ সমীপে,
[ অতিরিক্ত দচিব, বাংলা সরকার, মারুক্ত ]

মহাশয়গণ.

গত ৫ই ডিদেম্বর অপরার প্রায় ৪।০০টার সময় প্রেসিডেন্সি জেলের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট আমার দেলে যথারীতি আমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও আমার কুশল জিজ্ঞাসা করে আমাকে বলেন, "আমার উপর কুকুম এসেছে আপনাকে বাড়ি পৌছিয়ে দিতে হবে। আাম্বলেন্স তৈরি রয়েছে।" এই কথার অর্থ যে কী অত্যন্ত নির্বোদের কাছেও তা সহজ্বোধা।

পরের দিন সকালে আমি জেনে অবাক হই যে, সরকার ভারত-রক্ষা নিয়মাবলীর ১৬ ধারা অন্তথায়ী আটকের আদেশ কেবলমাত্র 'স্তরিত' প্রেভ্যাহার নয় ) রেখেছেন।

তা সত্ত্বেও অন্ধ্রমান করা গিয়েছিল, যাই হোক না কেন, অন্তত-পক্ষে ফৌজদারী মানলাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অন্ধ্রমানটা ঠিক হয়নি।

্এখন মনে হচ্ছে ছেলে থাকাকালে এইসব ব্যাপার জানলে আমার স্থাবিবা হত। যাই হোক, এখন আমি সর্কারকে অনুগ্রহ করে জানাতে অনুরোধ করছি—

(১) তাঁরা ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অমুযায়ী আদেশ প্রত্যাহার করবেন কি না: (২) আমার বিরুদ্ধে যে মামলা ছটো এখনও চলছে তা তাঁরা প্রত্যাহার করবেন কি না।

্তাদের কাছ থেকে জ্বাব পাবার পর আমি স্থির করব, আমি আবার জেলে ফিরে গিয়ে সুস্থ হবার পর অনশন ধর্মঘট শুরু করব, না, এথনই তা শুক করব।

একটা কথা যেন ভেবে দেখা হয়, আইনের দিক থেকে মামলা ছটোর অন্ত্যা অভ্যন্ত গোলমেলে, কারণ আমি এখন পুলিস হেফাজতেও নেই, জেল হেফাজতেও নেই।

এতংসত্ত্বেও সরকার গত ৫ই তারিখে আমার প্রতি যে সৌজ্ঞ দেখিয়েছেন তার জন্ম আমি তাঁদের ধন্মবাদ জানাই।

> ভবদীয় স্থভাষচন্দ্ৰ বস্থ

বাংলা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই পত্রের নকল প্রেরিত হইল।

# পরিশিষ্ট

۵

### নেতাজীকে লেখা রাসবিহারী বস্থুর একটি চিঠি ১৯৩৮

িনেতান্ত্রী কংগ্রেসেব সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খবর পেয়ে জাপান থেকে রাসবিহারী বস্তু ১৯৩৮ সালেব জাতুয়াবী মাসে তুঁাকে এলাহাবাদেব স্ববাদ্ধ ভবনেব ঠিকানায় এই চিঠিটি লিপেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ চিঠিটি পথে আটক করে। ফলে চিঠিটি নেতান্ত্রীর হস্তগত হয়নি। মূল ইংবান্ত্রী চিঠিটি দিল্লীব গ্রাশলাল আরকাইভ্স-এর সোজিতে পাওয়া গেছে। —শ. ক. ব ]

২৫।১।৩৮ টোকিণ্র

### প্রিয় স্থভাষবাবৃ,

ভারত থেকে আদা এক সংবাদ-সূত্র থেকে জেনে খুশী হলাম থে আপনি পরবর্তী কংগ্রেম অনিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত ইয়েছেন। আপনাকে আমার আঙ্গরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। বাছালী হিমেবে আমি আপনার জন্ম গর্ব বোধ করছি। ভারতে ব্রিটশ অধিকারের জন্ম বাঙালীরা অশত দায়ী ছিল, এবং আমার নামে বাঙালীদের প্রাথমিক কর্তবা ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ম আরও বেশী আত্মতাগ করা। বাঙালীরা তাদের আত্মহাগ ও নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে থাধীনতা সংগ্রামে ভারতকে চালিত করতে, বিধির এই বিধান। এই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এবং এই আমার প্রত্যাশা, আমাদের লক্ষ্যে পৌছবরে জন্ম আপনি কংগ্রেসকে স্থানিক্তি নেতৃত্ব দান করবেন।

বর্তমানে কংগ্রেদ একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এটি আপাতত একটি নিয়মভান্ত্রিক সংগঠন এবং তা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে। কোন পরাধীন দেশে নিয়মতান্ত্রিক বা বৈধ সংগঠন কথনই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না, থেহেতু গঠনতন্ত্র বা আইন শাসকরা রচনা করে তাদের নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে। ব্রিটিশের চোথে যে সংগঠন অ-নিয়মতান্ত্রিক বা অবৈধ কেবলগাত্র এইরূপ সংগঠনই দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় কংগ্রেস অ-নিয়ম-তান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল, এবং সেই কারণেই তা প্রচুর কাজ করতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আবার আগেকার নির্দোষ সংস্থায় কিরে গিয়েছে। বলতে গেলে কংগ্রেস ও অক্যান্য মডারেট দলগুলির মধ্যে কার্যত কোনই পার্থক্য নেই। আমি বুঝে উঠতে পারি না, স্থার স্থ্যেন্দ্রনাথ ব্যানাজী সরকারী পদ গ্রহণ করেছিলেন বলে কংগ্রেসীরা আগে কেন সমালোচনা করেছিল। স্থার স্থরেন্দ্রনাথ এবং অ্যাক্স মডারেটরা আগেকার তথাক্ষিত বিক্রমের সময় যা করেছিলেন কংগ্রেদীরা এখন হুবছ ত।ই করে চলেছে। বরঞ্চ দেই সময়কার মডারেটরা দব রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধ মকুব করার জন্ম যে দাবি জানিয়েছিল তার জন্ম তারা একার পাত্র। এখন কেবল নিদিই-সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তথন সব রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধ মকুব করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে দেশকে সঠিকভাবে চালিত করার জন্ম কংগ্রেসের যা দরকার তা হচ্ছে বৈপ্লাবক মনোবৃত্তি। এখন এটি বিবৰ্তনশীল সংস্থা। এটিকে অবশ্যই একটি বিপ্লবী সংস্থায় পরিণত করতে হবে। সারা দেহ যথন বিষাক্ত হয়ে গেছে তখন কয়েকটি অংশে ওধুধের প্রলেপ দিয়ে কোন লাভ নেই।

গ্রহিংদার ভূতকে ঝেড়ে কেলতে হবে এবং মূলনীতি পালটাতে হবে। "দস্তবপর যে কোন উপায়ে" আমাদের লক্ষাে পৌছতে হবে, আহংদ হোক, হিংদাত্মক হোক। অহিংদ পরিবেশ ভারতীয়দের নিছক মেয়েলী পুরুষ করে তুলছে। বর্তমান জগতে কোন জাতি যাদ আত্মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিদেবে গ্রনিয়ায় টিঁকে থাকতে চায় ভাহলে তার অহিংদার কথা চিন্তা করা উচিত হবে না। এত দীর্ঘকাল ধরে আমাদের কানে "পারলোকিকতা"র মন্ত্র দেওয়ার কলে আমাদের যত

বিপত্তি। এই ধারণাকে সম্পূর্ণ বরবাদ করতে হবে। "পারলোঁ কিকডা"র সলে আমাদের প্রথমে "ইহলৌ কিকডা" প্রচার করতে হবে যেমন শামী বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন। দরিদ্রনারায়ণদের জন্ম সর্বপ্রথমে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রায়ের সংস্থান করতে হবে। আগে ভারা ছনিয়াটাকে উপভোগ করক। ভারপরে স্থর্গের কথা বলা যাবে। মুসলমানরা বলে ং পীর, আমীর, ফারর। কিকর হও, ভবেই ছনিয়াকে ভচ্ছ করকে পারবে। যদি ফকির হতে না পার, আমীর হও এবং স্থাবনটাকে উপভোগ কর। আমীর যদি না হতে পার, পীর হও। ভার অর্থ একটা কাকেরকে হত্যা কর, ভারপরে জনসাধারণ পরলোকস্থিত ভোমাকে বা ভোমার কবরকে ভগবানজ্ঞানে পূজো করবে। গীতাও ভাই বলে। আমরা যেন আশ্রত্যাগ করি যাতে ভবিয়ং বংশধরেরা ভোগ করতে পারে।

কেবলমাত্র একটি বিষয়ে কংগ্রেসের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত, তা সামরিক প্রস্তুতি। এখনও জার যার মূলক তার। এ-কপা আমাদের মনে রাখতেই হবে। ধর্মের বুলি আউড়িয়ে নিজেদের প্রতারণা করে লাভ নেই। প্রথমে সেনাবাহিনীর সমস্ত শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কংগ্রেসের আন্দোলন করা উচিত। শিক্ষা, স্বাস্থারকা ইতাাদি কখনই আমাদের স্বাধীন করতে পারবেনা। আসল প্রয়োজন শক্তির। আপনার সমস্ত শক্তি এই একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করন। আমি মনে করি ডাঃ মুঞ্জে সামরিক ক্ল্ব প্রতিষ্ঠিত করে কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশী কাজ করেছেন। সর্বপ্রথমে ভারতীয়দের সেনাবাহিনীর কর্ত্বে অর্জন করতে হবে। ডাদের অর্জন করতে হবে অস্বারণের অধিকার।

দি তীথ গুক রপূর্ণ বিষয় হিন্দু-সংহতি। ন্সলমানরাও হিন্দু, যথন তারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যথন তাদের ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠান ত্রস্থ, পারস্থ, আফগানিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলের মুসলমানদের
থেকে পৃথক। ইসলামকে হিন্দুপক্ষপুটে আশ্রয় দিতে হিন্দুধর্মের
গুদার্থের অভাব হবে না, অতীতেও যেমন হয়নি। ভারতবাসী মাত্রেই

হিন্দু যদিও তারা নানা ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে, যেমন সব জাপানীই জাপানী যদিও তাদের মধ্যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি থাকতে পারে।

কংগ্রেসের উচিত হবে এশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলন সমর্থন করা। চীন-জাপান সংঘর্ষে জ্বাপানের উদ্দেশ্য না বুঝে জ্বাপানকে নিন্দা করা কংগ্রেসের উচিত হবে না। ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশ জ্বাপানের বঙ্গু। ভার প্রধান উদ্দেশ্য এশিয়ায় ব্রিটিশ প্রভাব লোপ করা। চীনে সে তা শুক্ত করেছে।

কংগ্রেসের একটা বিশ্বদৃষ্টি থাকা দরকার। ভারতের স্বার্থে ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ এবং সদ্বাবহার করা। উচিত। ব্রিটেনের শক্রদের দঙ্গে আমাদের মিত্রতা করতে হবে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হওয়া উচিত এই। বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে ভাবাবেগের কোন স্থান থাকবে না। স্বার্থই একমাত্র ভিত্ত। স্বাভ:বিক কারণে জ্ঞাপান এখন ইংলণ্ড, রাশিয়াও আমেরিকরে চক্ষ<sup>রত।</sup> ভারা যেনতেনপ্রকারে জ্বাপানকে পদানত করতে চায়। জাপানের পতনের সঙ্গেই পনরুজীবিত স্বাধীন এশিয়ার সব আশা বিলপ্ত হবে। জাপান-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে কংগ্রেস দাকণ ভুন করেছে: আসাদের মনে রাখা উচিত, এমন সময় আনতে পারে যথন ই লও জাপানের কর্মদন করবে, এবং জাপানের সঙ্কটকালে ভারতীয়দের জাপনে-বিহোধী কার্যকলাপের কথা জাপানকে স্করণ করিয়ে ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করে চলবে। এখন ভারতীয়দের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি জাপানকে সমর্থন করা এবং এই সুযোগের সন্তাবহার করে বিশ্বরাজনীতিতে তাদের প্রভাব বুদ্ধি করা এবং আপানত যতথানি নন্তব ব্রিটেনের কাছ থেকে স্থবিধা আদায় করা।

পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে একনায়কত্বের একাস্ত দরকার। যুদ্ধের সময় যেমন একনায়কত্ব অপরিহার্য, তেমন্ট বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও সমান প্রয়োশন একনায়-ক্ষের। আইন অমাশ্য আন্দোলনের সময় কিছু পরিমাণে একনায়কত্ব দেখা গিয়েছিল, এবং সেই কারণেই সেই আন্দোলন অত সাফল্য সাভ করেছিল।

শান্তির সময় গণতন্ত্র চলতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের সময় গাদি ত। মানা হয় তবে সেই দেশে বিপ্যয় অব্যান্ত্রবী।

জীবন কি করে ভোগ করতে হয় তাও ব্যুমন আমরা জ্ঞান না তেমনি জীবন কি করে বিদর্জন দিতে হয়, তাও জ্ঞানি না। আমাদের মুশকিল এথানেই। এই ব্যাপারে আমরা যেন জ্ঞাপানীদের অনুসরণ করি। তারা এখন তাদের স্থদেশের জ্ঞা হাজারে হাজারে মুত্রেরণ করছে। এই আত্মশক্তি আমাদেরও জ্ঞানতে হবে। আমাদের জ্ঞানতে হবে কি করে মরতে হয়, তারপরে ভারতের স্বাধীনতার সমস্থার আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

আপনার উপর আনার আস্থা আছে। সমালোচনা, বাণাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যান। সঠিক পথে দেশকে চালিত ককন। আপনার এবং ভারতের গাফলা আসবেই।

আশীর্বাদসহ,

আপনার শ্রীতিভাজন রাস্থিহারী বস্থ

পুনশ্চ: আপনার বই জাপানীতে অন্দিত হচ্ছে এবং একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আবার আমি জোরের সঙ্গে বলছি "নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী আমাদের নিয়ন্ত্রণে জানতে হবে, অস্থান্য বিভাগে থেকে ব্রিটশর। ভারত শাসন করুক।"

2

১৯৩৯ সালে নেতাজীর চীন সফরের পরিকল্পনা সংক্রান্ত নথিপত্র

(১) দ্রন্তর হুয়াং চাও-চিন, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত কালকাতায় চানের কনসাল জ্বেনারেল ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি যথন কলিকাতায় আসেন নেতাজী ভবনে তার নিয়লিখিত বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করা হয়।\*

আমার মনে আছে, চীনা কনসাল জেনারেলরূপে কলিকাভায় অ।মার আগমনের চার-পাঁচ মাস পরে এই ঘরে\*\* নেতাজীর সঙ্গে আমার ছ'বার সাক্ষাং হয়। একদিন তিনি আমাকে টেলিফোন করে এথানে আসতে বলেন। তার সঙ্গে যথন আমার কথা হয় তথন কেবলমাত্র তিনি এবং আমি উপস্থিত ছিল।ম। তিনি আমাকে জানান, তাকে গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা আছে এবং তার আশহা ১চ্ছে তিনি ভারতের বাধীনতার জন্ম খান্দোলন চালিয়ে যেতে খার সক্ষম হবেন ন। তার পক্ষে চানের রাজ্ধানী চুংকিংএ রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করা সম্ভব হবে কি না, এ সম্পর্কে তিনি আমার অভিমন্ত জানতে চাইলেন। আমি নেভাজীকে বলি, তিনি যদি চীনের রাজ্ধানীতে বেডাতে যেতে চান আমি তাঁকে কথা দিতে পারি তাঁকে দর্বপ্রকার স্মুযোগ-স্মৃবিধা দেওয়। হবে। এবং যথোচিত সংবর্ধনা জানানো গবে। কিন্তু যদি তিনি সেথানে থেকে যেতে চান, খামাকে দ্সংকোচে তাঁকে বলতে হল, তাহলে আমাকে আমার সরকারের নিৰ্দেশ নিতে হবে। আমি তাঁকে এ-কথাও বলি যে, আমার মনে হয় না আমার সরকার তার প্রস্তাবে রাজী হবেন, কারণ ব্রিটিশ সরকার চানের মিত্র, এবং কোন মিত্ররাজ্যের ( এক্ষেত্রে চান ) পক্ষে এমন কোন রাজনৈতিক দেশত্যাগীকে আশ্রয় দেওয়া সৌজ্ঞসূচক হবে না

<sup>\*</sup> শ. ক. ব. কর্তৃক অমুলিখিত ও সম্পাদিত।

<sup>\*\*</sup>নেতাজার আপিস-ঘর

যিনি বিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন। তিনি বলেন, বিষয়টি পুনবিবেচনা করে পরে আমাকে জানাবেন। কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে আবার টেলিকোন করে জানালেন যে, তিনি বিষয়টি ভালোভাবে বিবেচনা করে দেখেছেন এবং মনে করেন, আমি যা বলেছি তাই ঠিক। ভারতের বাইরে চলে যাবার জন্ম তাকে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে। কারণ তার স্বাধীনতা যদি চলে যায়, তাহলে দেশের জন্ম তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

(২) ডিরেক্টর ইন্টেলিজেন ব্যরোর কাছে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ১৭-১০-৩৯ তারিথের লিখিও লিপি।

পরাষ্ট্র বিভাগ। পোল। এফ। নং ২৮।৭৯।৩৯

্বষয়ঃ ঐাস্তাষচন্দ্র বোদের চীন সকরের জন্ম পাদপোট দিবার প্রস্তাব।

### **%** नः। )।

চানে যাইবার জন্ম শ্রীস্থভাষচন্দ্র বোসকে পাসপোর্ট দিওে প্রাদেশিক সরকারের কোন আপত্তি নাই। ডি. আই. বি. তাহার মন্তব্যের জন্ম অথবা আমাদের দিক হইতে যদি কোন আপত্তি থাকে সেইজন্ম ইহা দেথিতে পারেন। (৩) স্বরাষ্ট্র বিভাগের কাছে ভিরেক্টর ইন্টেলিজেন্স বৃংরোর ১৮-১০-৩৯ ভারিখের লিথিভ লিপি।

ডি। আই। বি এইচ। ডি। ইউ। ও। নুং এফ ২৯।৭৯।০৯। পোল। তাং ১৮-১০-০৯

এই এটেপ্তার সংবাদ আনি আগেই পাইয়াছি এবং আমার নিকট ইহা অভান্ত সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। সমগ্রভাবে ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র ও সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলি আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকরপে স্থভাষ বোসের বিযোষিত যে পরিকল্পনা ও লক্ষ্য, তাহার সহিত প্রস্থাবিত সফরের কোনই সঙ্গতি নাই। অপরপক্ষে বোসকে শত্রুপক্ষের এজেন্ট বলিয়া দৃঢ সন্দেহ পোষণ করা হয এবং ভাহার জার্মান অর্থপ্রান্তির গুজব সম্পর্কে স্থাবিব্দিত অভিমত এই যে, তিনি এখনও ভাহা যথেপ্ত পারমাণে পান নাই, তবে তিনি যদি "কানোজার" করিতে পারেন, ভাহা হইনে অর্থ এবং পরে সমর্থন লাভের আশা করিবার কারণ ভাহার ভাছে।

এই পরিপ্রেক্তিতে চীন সকরের পরিকল্পন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
বেসে বিমানে যাইতেছেন: তিনি ব্যাঙ্ককে থামিতেছেন। সেথানে
বন্ধ্যথ্যক জার্মান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মালয় হইতে এমন
অনেক দেশত্যানী আসিয়া মিলিয়াছে যাহারা দেখানকার অস্তরীণ
আদেশ লজ্মন করিয়াছে। তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া
এবং ভাহাদের নিকট হইতে অর্থ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ লইয়া তিনি
যাইতেছেন চীনে, চীনের কোথায় তাহা অবাস্তর—তারপর তিনি
অন্তর্হিত হইতেছেন—পরে তাহার আবির্ভাব হইতেছে ইউনানে বা
ভামে জার্মান পরিচালনাধীনে বর্মা ও ভারতের বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক
আন্দোলনের নেতারূপে। এই প্রকার আন্দোলনের সহিত যোগস্ত্র
থাকিতেছে বিগত ছয় মাস বা অমুক্রপ সময় বোস গোপনে যে

চক্রান্ত গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহারই ফলে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বাঙালী সন্ত্রাসবাদের এবং বৈপ্লবিক উগ্রপন্থার সহিত। ইহা মনগড়া কল্পনা নহে, ১৯১৫ সালে শ্যামে অথবা বর্মা সীমান্তে যাহা ঘটিয়াছিল এবং যাহার পরিণতিতে বর্মায় সাত ব্যক্তিকে (ভারতীয়) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল, তাহার সহিত ইহার অত্যন্ত মিল আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। আসন্ন ভবিষ্যতে ভারতের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতিতে বিরাট এক পরিবর্তনের সম্ভাবনা যথন রহিয়াছে, আমাদের এমন কিছু করা উচিত হইবে না যাহাতে স্থভাষ বোসের মত একজন বিপজ্জনক ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা আইনের অধীনে যেকাপ যথোচিত নিয়ন্ত্রণে রাথা হইয়াছে তাংগ শিথিল করিবার ঝুঁকি লইতে হয়।

যে ভিদার জ্বন্থ আবেদন করা হইয়াছে তাহা দিবার বিরুদ্ধে আমি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিতেছি।

স্ব1:

>>> <-6

(৪) মেক্রেটারির নিকট স্বরাথ্র বিভাগের ২০-১০-৩৯ তারিখে লিখিত লিপি।

**এই চ। ডি** ডি। আই। বি। ইউ। ও। নং ১২। পি এফ। ৩৯-এ ডাং ২০-১০-১৯৩৯

ভি। আই। বি-র অভিমত দৃষ্টে আমরা বোসকে পাসপোর্ট না দিবার জন্ম বাংলা সরকারকে অমুরোধ করিতে পারি। সম্ভবত ইহার ফলে প্রচুর সমালোচনা হইবে, বিশেষত যথন নেহরুকে সম্প্রতি চীনে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তবুও মনে হয় কোন ঝুঁকি লওয়া সমীচীন হইবে না।

স্থা:

সেক্রেটারী

२ **-- ১ -- ১**৯৩৯

(৫) ২১-১০-৩৯ তারিখে লিখিত স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির লিপি।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ। পোল। এফ। নং ২৮।৭৯।৩৯

স্থভাষ বোস চীন সফরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এই সংবাদে আমার নিজের ধারণা হইয়াছে যে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল রাশিয়ার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা। তাহা যে বামসংহতি কমিটির তাঁহার কম্যানিস্ট বন্ধুদের মনংপৃত হইত, ইহা সহজেই অনুমেয়। মিস্টার কারোকে আমি ইহা বলিয়াছি এবং তাঁহার ধারণাও একই প্রকার দেখিতেছি। তাঁহার মতে স্থভাষ বোস সিংকিয়াং যাইতে পারেন এবং ভাম্যমান এক বিপ্লবীকে মধ্য-এশিয়ায় ছাড়িয়া রাখিতে পররাট্র বিভাগ নিশ্চয় চাহিবে না, ছাড়া থাকিলে তিনি সহজেই বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারেন।

- ২। কিন্তু রাশিয়ার সহিত কিংবা তাহার নামেমাত্র মিত্র জার্মানীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করায় মিস্টার বোসের যাহাই উদ্দেশ্য হোক আমার মতে তাহার ভারতে পাকাই শ্রেয়, কারণ এথানে আমরা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিব এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে "গাঁথিয়া তুলিতে" পারিব, কিন্তু চীনে বা মধ্য-এশিয়ায় কোন স্থানে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, আমরা তাহা পারিব না।
- ৩। অতএব আমরা বাংলা সরকারের টেলিগ্রামের প্রস্তাবিত উত্তর দিতে পারি। নেহরুর যতই দোষক্রটি থাক, তিনি স্থভাষ বোস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং আমি মনে কবি না তাঁহার সকরের

নজির অপর সম্পর্কে একই আচরণ করিতে কোনপ্রকারে আমাদের বাধ্য করে। তাহা ছাড়া, নেহরুর সফরের পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হইয়াছে।

> স্বাঃ ২১-১০-১৯

(৬) স্বরাষ্ট্র সদস্যের ( হোম মেম্বারের ) লিপি

এইচ। এম।

দেক্রেটারির সহিত আমি একমত।

স্ব†ঃ

۵۵-۰ د د د

9

নেতাজীকে লেখা জয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন চিঠি ১৯৪০

[ ১৯৪০এর ডিসেম্বরে নেতাজী যথন তাঁর বিদেশ যাত্রাব পবিকল্পনা সম্পূর্ণ করছিলেন, জেল থেকে এক বিশেষ দৃত মাবফত জরপ্রকাশ নারায়ণ নিজ হাতে ইংরাজীতে লেখা চিঠিটি গোপনে তাঁর কাছে পাঠান। চিঠিতে কোন তারিশ ছিল না এবং লেখক সাবধানতাব খাতিবে নিজেব নাম সই করেননি। মূল ইংরাজী চিঠিটি নেতাজী বিসার্চ ব্যুবোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

শ. ক. ব. ]

প্রিয় কমরেড

এই চিঠি লিখতে আমার যথেষ্ট ছর্ভাবনা হইতেছে না তাহা নছে। ছুর্ভাবনা এই কারণে, আপনি ইহা কিভাবে গ্রহণ করিবেন আমি স্থিরনিশ্চিত নহি। আমি জানি না আপনি আমার কথায় কোন গুরুত্ব আরোপ করিবেন কিনা যদি আমি এই কথা বলি যে কোন সময়েই ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরুদ্ধে আমি কোন আক্রোশ পোষণ করি নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে মতপার্থক্য হইয়াছে, তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কথনও কিছু হয় নাই। অপরপক্ষে সর্বদা আমি আপনার একনিষ্ঠা ও সাহসের তারিক করিয়াছি। এবং এসব, স্বকিছু যথন আমার নিকট স্থুম্পন্ত হইয়া উঠিয়াছে আমি আপনার পূর্ববোধ ও ভবিয়ুং-দৃষ্টির তারিক করিতেছি।

এথানে আমি নিজের মনেই সবকিছু ভাবিয়া দেখিতেছি।
সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্ম আমার চিস্তাকে সম্পূর্ণ নৃতনভাবে
সাজাইতে হইয়াছে। আমি স্বীকার করিতেছি, আপসবিরোধী
সম্মেলনের এবং আপনি ও স্বামীজী যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন
তাহার যৌক্তিকতা সম্পূর্ণকপে প্রমাণিত হইয়াছে। স্থ্যোগ পাওয়ামাত্রই প্রকাশ্যে আমি তাহা বলিব।

অত্যন্ত জরুরী এক প্রস্তাব করিবার জন্ম আমি এই চিঠি লিখিতেছি। আপনাকে তাহা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অমুরোধ করি। প্রস্তাবটি আমাদের ভবিশ্বতের সমস্ত কর্মপন্থা এবং ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কিত। এইখানে স্বামীজীর সহিত তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। তিনি অমুকূল মনোভাব পোষণ করেন। আরও বিশদভাবে আমাদের এখনও আলোচনা করিতে হইবে। তাহার ফলাফল যথাকালে আমি জানাইব।

বাহিরের সি. এস. পি. বন্ধুদের নিকট প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে আমি পাঠাইয়াছি। সম্ভবত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তংসহ অনুশীলন বন্ধুরা এই সূত্রে আপনার সহিত দেখা করিতে পারেন।

প্রস্তাবটি সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে কী চোখে আমি বর্তমান পরিস্থিতি ও আসন্ধ ভবিষ্যুৎকে দেখিতেছি সে সম্পর্কে আপনাকে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিতে চাই। ভামার মনে হয় আজ আমাদের মৌলিক কর্তবা এমন একটি কর্মপন্থা নির্ধারিত করা মূলত যাহা কংগ্রেম হইতে স্বভন্ত। কংগ্রেম বদি আইন অমান্ত হালেলন শুক করে তব্ও এই কর্তবার গুকত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কিছুমত্রে হাস পাইবে না। আইন অমান্ত আন্দোলন খদি শুক হয় তাহা হইলেও তাহার উদ্দেশ্য যে সাম্রাজ্ঞাবাদের নিকট হইতে স্থাবিধা আদায় করার বেশী কিছু থাকিবে না ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। জওহরলাল যতই বলুন দিল্লী প্রস্তাব মোটেই মৃত ও বিলপ্ত হয় নাই। যে মূহূর্তে ব্রিটিশ সরকার আপদের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে মধ্যে সঙ্গে তাহাকে বাহির করা হইবে। অতএব, যাহাই হোক না কেন আমাদের সম্মুথে যে স্থানশ্চিত পরিণতি দেখা যাইতেছে ভাহা এই, কংগ্রেম যে কোন মূল্যে সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপদরকা করিবে—মূল্য বেশি হইবে না কম হইবে উভয়পক্ষের গরজের উপর ভাহা নিভর করিবে।

এতিদিন আমরা আমাদের এখনকার কাজের ভিত্তি হিদাবে ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেদই কাজ করার প্রধান চাতিয়ার—সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি বহুশ্রেণিক ফ্রন্ট (ভার এক প্রান্তে শ্রমিকরা, অপর প্রান্তে জাতীয় বুর্জোয়া)। অভঃপর সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত হইতে আমাদের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে: ভাহা এই, রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবার প্রধান ভিত্তি কংগ্রেদ আর নাই। আমার বক্তব্য এই নয় যে, জনসাধারণের উপর কংগ্রেদের প্রভাব লোপ পাইয়াছে ( যদিও ইহার বিপরীত বর্তমানে যত সভ্য গত কথেক বংশরের মধ্যে কথনই ভেমন হয় নাই; যথাঃ কংগ্রেদের উপর জনসাধারণের যত্টকু প্রভাব ছিল ভাহা লোপ পাইয়াছে), অথবা ভাহার সাত্রাজ্যবাদকে বিরোধিতা করার ভূমিকা শেষ হইবাছে। বলিতে কি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এইরূপ বিরোধিতার সন্থাবাং গ গতাধিক। কিন্তু ভাহার উদ্দেশ্য হইবৈ দিল্লী প্রস্তাবের দাবি অমুযায়ী কিছু অর্জন করা। এমন কোন সন্থাবনাও নাই যাহাতে বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে কংগ্রেদকে প্রভাবিত করা সম্ভব।

কংগ্রেদের মধ্যে যে পরিবর্তন ইইয়াছে এইখানে তাহার উল্লেখ
করা প্রয়োজন। এখনও ইহা গণভিত্তিক সংগঠন আছে ঠিকই কিন্ত
ইহার নেতৃষ্ক আগের চাইভেও অধিকতরভাবে যে গোষ্ঠার কুদ্দিগত
তাহা গণবিরেধী (শ্রমিকবিরোধী, কৃষকবিরোধী, এমন কি
কিছুমাত্রায় অগণতান্ত্রিক) এবং ভাবাদর্শে ও সহানুভূতিতে সম্পূর্ণরূপে
বুর্জোয়া। কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী জাতীয় প্রভাবগুলিকে পৃথক
করিয়া দেওবা হইয়াছে। এই অবস্থায় গণবিপ্লব সংক্রান্ত কাজের জন্স
কংগ্রেদের মুখাপেক্ষী হওয়া চরম বাতৃলতা হইবে। উপরস্ত কংগ্রেদের
সংগ্রাম যদি শুক হয় এবং যখন শুক্ত হইবে বিপ্লবের দিকে আমরা
তাহার মোড় কিরাইতে পারিব এইরপ আশা করা আমাদের পক্ষে
স্থ্রপরাহত। তাহার যে কোনই সন্তাবনা নাই ভাহা আমাদের
ধরিয়া লইতে হইবে।

বর্তমানে আমরা কেন কংগ্রেস হুইতে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক গণ-অ্লোলনের ভিত্তি রচনার প্রয়াস করিতেছি তাহার আরও একটি কারণ আছে। কংগ্রেদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা এর্জন করা। স্বাভাবিকভাবে এই উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বৈপ্লবিক উপায়েই সাধিত হইতে পারিত: এবং কংগ্রেসের নিকট আশা করা গিয়াছিল ডাহা বিপ্লবের পরে কিছুদুর পর্যন্ত অগ্রদর হইবে (ভাহার দ্বিধাদফ্ষোচসহ)। বর্তমান অবস্থায় এই উদ্দেশ্যের যতথানি পালন করা কংগ্রেস (বর্তমানে যেরপ সংগঠিত ) অভিপ্রেত বলিয়া মনে করে তাহা সাম্রাজ্ঞানাদের সহিত আপদ করিয়। পালন করার সম্ভাবনা যথেই রহিয়াছে। নিংসন্দেহে অপেসের জন্মও চাপ দেওয়া দরকার এবং নিংসন্দেহে ক্রেরেস এই চাপ চালাইয়। যাইবে (এমন কি কোন প্রকারের প্রভাক্ষ সংগ্রামের বুঁকি লইয়াও)। লক্ষ লক্ষ ভারতবাদীর রক্তদানে শ্রীরাজাগোপালাচারী যে ক্ষমতা "দথলে"র আশা করেন ভাহা পূর্ণ স্বরাজ নয়। শ্রীরাজাগোপালাচারীর এবং তাঁহার কংগ্রেসের পক্ষে ইংরাজের দামরিক ও অর্গনৈতিক অভিভাবকতা বজায় রাথিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যতথানি স্বরাজ তাঁহারা লইতে পারেন,

তাহা ঠিক ততথানি স্বরাজ হইবে ( অভিভাবকতার উদ্দেশ্য, তাঁহাদের "স্বরাজ"কে বহিরাগত আক্রমণ হইতে ও ভিতরকার "বিশৃঙ্খলা" হইতে রক্ষা করা, এবং অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে সংরক্ষিত করা ও নিরাপদ রাখা )। কোন কোন অবস্থায়, যে অবস্থার উন্তব দেরিতে না হইয়া শীঘ্রই হইতে পারে, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর নিকট এই প্রকার ব্যবস্থা বিসদৃশ বলিয়া যে বোধ হইবে না, তাহা আশা করা হুরাশা নয়।

ইহা হইতে আমাদের এই দিল্ধান্তে আদিতে হয়,যে আমরা একটা পর্যায়ের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি। সামাজ্যবাদের বিকদ্ধে ভারতীয় জনগণের (জাতীয় বর্জোয়শ্রেণী, শহরবাসী মধ্যবিত্ত, কুষকসমাজ, শ্রমিকদল ) মিলিত আক্রমণ শেষ দশায় আসিয়াছে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটা অংশ এই সংগ্রামকে পরিহার করিতেছে (জাতীয় প্রতিরক্ষা ইত্যাদির নামে)। <u>শামাজ্যবাদের নিকট হইতে কিছুটা ক্ষমতা ভাহারা আয়ত্ত করিতে</u> পারে, কিন্তু তাহাদের নিকট আশা করা যায় না যে, সামাজাবাদের সমস্ত নিদর্শন নিশ্চিক না হওয়া অবধি তাহারা লড়াই চালাইয়া ষাইবে। সাম্রাজ্যবাদের যাহা অবশেষ থাকিবে তাহা নিশ্চিফ করিবার এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আগাইয়া লইয়া যাইবার দায়িত শ্রমিক, কুষক ও নিমুমধ্যবিত্তশ্রেণীগুলির উপর বর্তাইবে। অতএব ভারতের মত দেশে দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা প্রাধান্ত লাভ করিতে বাধ্য এবং এই প্রযায় মুখাত কৃষিবিপ্লবের পর্যায়। ইহা দারা এই বোঝায় যে, বুর্জোয়া গণভান্ত্রিক বিপ্লবের (কৃষিবিপ্লব ভাহারই অংশ) কাল শেষ হয় নাই এবং প্রলেভারীয় বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় এখনও আদে নাই। তবে বুর্জোয়া গণতাম্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিভীয় অংশের ( কৃষিবিপ্লৰ তাহারও অংশ ) অবদান হয় নাই এবং প্রলেভারীয় বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় এখনও আদে নাই। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম অংশ ( সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় মিলিত সংগ্রামের কাল) শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ও শেঁষ অংশ কুষিবিপ্লব শুরু হইতেছে।

এখানেও আমি বলিতেছি না সতাসতাই কৃষিবিপ্লব শুরু হইয়া গিয়াছে, এই অর্থে বে কৃষকরা জমিদারদের জমি দখল করিতে, গ্রাম হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিতে, বড় বড় জোত-জমি নিজেদের অধিকারে আনিয়া নিজেদের মধ্যে তাহা বাটোয়ারা করিতে নিজেরাই উত্তোগী হইতেছে। এই অবস্থা এখনও দেখা দেয় নাই যেমন দেখা দিয়াছিল চীনে ১৯২৭ সালে। কিন্তু আমি যাহা বিশেষভাবে বলিতে চাই তাহা এই যে ভারতীয় বিপ্লবের পূর্ব-পর্যায়ের শেষ অবস্থায় পৌছিয়াছে, এবং এইবার পরবর্তী পর্যায়কে স্বরাম্বিত করিতে আমা-দিগকে স্থানিশ্চিত ও স্কুম্পান্তভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে।

কোন কোন মহলে এখনই সোভিয়েত গঠনের কথা শোনা যাইতেছে। ইহা স্টালিনের কথা অনুযায়ী "হার মানিতে ঝাঁপ দেওয়া"
—একটা পুরা পর্যায় উল্লক্ষন করা। নিঃসন্দেহে কিষাণসভাগুলির অস্তিব রহিয়াছে এবং সর্বত্র তাহাদিগের অভ্যুত্থান হইবে এবং তাহারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে এবং যথাও কিষাণ সোভিয়েতগুলির জীবস্ত অগ্রদৃত হইবে। (আমাদের 'সোভিয়েত' কথাটি ঋণ করিবার প্রয়েজন নাই। বৈপ্লবিক ঐতিহ্যমণ্ডিত সহজবোধ্য নাম হিসাবে 'কিষাণসভাই' যথেষ্ট ভাল।)

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে ইহাই বোঝায় যে, আমাদের দৃষ্টি কংগ্রেম হইতে কিষাণমভায় ফিরাইতে হইবে। খুব বেশী-সংখ্যক কিষাণমভা নাই এবং তাহাদের সংগঠন কংগ্রেমের মত অত ব্যাপক নহে, ইহা মত্য হইলেও ইহাতে আমাদের দমিবার কোন কারণ নাই। উপযুক্ত পথনির্দেশ এবং ঠিকমত স্লোগান পাইলে তাহারা ভূঁইফোড়ের মত সর্বত্র জ্বাগিয়া উঠিবে।

কিষাণসভাগুলির উপর আমার গুরুৰ আরোপ করিবার অর্থ যেন এই করা না হয় যে, আমরা আমাদের অক্যান্স কার্যকলাপ এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্ম এ গুংসহ আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা অবহেলা করিব। শ্রমিকশেণীর আন্দোলনের প্রতি আমাদের সর্বদা দৃষ্টি রাথিয়া বাইতে হইবে।

কংগ্রেসে আমাদের থাকা উচিত হইবে, না, তাহা ত্যাঁগ করা বিধেয় এই প্রশ্নে কিছু কিছু লোক উত্তেজিত হইয়া ওঠে। আমার নিকট এই প্রশ্নের গুরুত্ব তেমন নাই। আসল কথা, আমাদের **নিকট** কংগ্রেদ আর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সংগঠন নয় এবং এই কারণে এইনপ ক্রিয়াকলাপের জন্ম আমাদের স্বতন্ত্র ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। যতদিন কংগ্রেস কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসাধন করিবে আমরা কংগ্রেদে থাকিয়া যাইতে পারি। কিন্তু আমরা জনমাধারণকে তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্ম কংগ্রেদের মুখ্যপেক্ষী হইয়া থাকিতে বলিতে পারি না। জনসাধারণকে কংগ্রেসের সহিত বাঁধিয়া রাখিলে তাহাদের চরম অনিষ্ট্সাধন হ'ইবে একং বিপ্লবের সর্বনাশ করা হইবে। কংগ্রেসের উপর জনসাধারণের নির্ভরতা দূর করা আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্য। ইহার জন্ম জনসাধারণকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাড়াইতে বলিবার প্রয়োজন নাই।তবে আমাদের ছইটি জিনিস করিতে হইবে: একটি ইতিবাচক, আরেকটি নেতিবাচক। সহজ ভাষায় বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্র জনসাধারণের নিকট আমাদের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে ( নেতিবাচক )। তাহাদের সংগ্রাম করিবার নিজম্ব সংগঠনগুলি আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং একমাত্র ভাহাদের উপর নির্ভর করিতে ভাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

আমার ধারণা অমুযায়ী আমাদের যথন এই কর্তব্য, তথন, সর্বপ্রথমে আমাদের যাহা করিতে হইবে, একটি বৈপ্লবিক মতাদর্শসমন্বিত
একটি বৈপ্লবিক দল, অর্থাৎ, একটি বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক পার্টি গড়িয়া
তোলা। আমার নিজস্ব পার্টি, সি. এস. পি. সম্পর্কে বলা চলে।
আমাদের সম্মুখে যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহার পক্ষে ইহার গঠন অত্যন্ত
অমুপযোগী। সমস্ত বিপ্লবীদের একটি বৈপ্লবিক পার্টিতে একত্রিত
করিরার স্থবর্ণ স্থযোগ এখন দেখা সম্মাছে। আমরা একেবারে নৃতন
করিয়া শুক করিব, ইহা ধরিয়া লইছে দেশের বিভিন্ন বৈপ্লবিক
ধারাকে একই প্রবাহে মিলিত করা সম্ভব হইতে পারে। এবং ইহাই

আমার প্রস্তাব। দি. এদ. পি., অনুশীলন, ফরওয়ার্ড রক, কীতি, লেবার পার্টি এবং অনুরূপ অন্তাক্ত দল বা ব্যক্তিদের লইয়া আম্বন আমরা নৃতন একটি বৈপ্লবিক পার্টি গড়িয়া তুলি। এমন একটি পার্টি যাহা পুরোপুরি মার্কসবাদ লেনিনবাদে নির্ভরশীল, যাহা আর সব রাজ-নৈতিক পার্টি ও সংগঠন হইতে স্বতম্ত্র। আমি মনে করি ইহা খুবই সম্ভব যদি আপনি ইচ্ছা করেন। দি. এদ. পি.কে নৃতন পার্টি কেবলমাত্র মঞ্চ ও আবরণ হিসাবে এবং যতদিন আমাদের নিকট সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইবে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কাজ করিয়া যাইতে বজায় রাখা যাইতেও পারে, নাও পারে।

যাহাদের লইয়া ন্তন পার্টি গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে সি.পি.র উল্লেখ আমি করি নাই। যেহেতু সি. পি. তাহার নিজস্ব গঠনতন্ত্র এবং সি. আই.-এর গঠনতন্ত্র অনুষায়ী অপর কোন সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে নিজস্ব অস্তিহ বিলুপ্ত করিতে পারে না। যগ্যপি তাহারা মুখে তাই বলে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য অপর পার্টিতে প্রবেশের এবং তাহা দখলে (ভাঙিবার) সুযোগ লওয়া। অতএব ন্তন পার্টিকে সি. পি. হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইবে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কাজের ভিত্তিতে একটা বোঝাপড়া থাকিবে।

ইহার অর্থ এই নয় যে নৃতন পার্টি সি.আই.-বিরোধী হইবে বলিয়া আমি মনে করি। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের মস্কোর সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে এবং আমাদের বিপ্লবে সোভিয়েতের সাহায্য আমরা চাহিব। তবে তাহা তাহার নিজস্ব নাতি অনুসরণ করিবে, মস্কোর নির্দেশ চলিবে না।

আমার ধারণা ন্তন পার্টিটি হইবে সম্পূর্ণভাবে গুপু পার্টি এবং ভাহাতে বিপ্লবীরা সর্বদ। কর্মরত থাকিবে। ইহার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে থাকিবে—( বাক্যটি আমি অসমাপ্ত রাখিলাম। আপনি কারণ কীর্বিবেন।)

আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে এই। এই ব্যাপারে আমি অত্যস্ত আগ্রহী। এবং আপনাকেও আমার অমুরোধ; যথেষ্ট গুকুছের সহিত ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আশা করিতোছ পরের মাসের শেষে আমি বাহির হইব। আপনার বিচারের সময় আপনার সহিত সাক্ষাং করিতে চেষ্টা করিব। ইত্যবসরে অমুগ্রহ করিয়া ও্থানুকার বন্ধুদের সহিত, বিশেষ করিয়া অমুশীলন বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিবেন। শর্মাজী মারফত আপাতত আগ্লানি কী পরামর্শ দেন আমাকে জানাইতে পারেন। যদি আমরা এই পরিকল্পনা অমুযায়ী কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতে বড় আকারের কিছু একটা করিয়া উঠিতে আমরা সমর্থ হইব।

পার্টির কথা ছাড়াও সংগ্রামের জন্ম এবং ক্ষমতা দখলের জন্ম আমাদের গণ-সংগঠন প্রয়োজন। প্রধানত কিষাণ ও মজতুর-সভাগুলিতেই আমি সেইরূপ দেখিতেছি। কৃষক ও শ্রমিকদের বিরাট ইউনিয়নে (কংগ্রেস অফ পেজান্টস্ আগণ্ড ওয়ার্কার্স সোভিয়েটস) এইগুলিকে মিলিত করিতে হইবে। আসর ভবিদ্যুতে এই ইউনিয়ন গঠন করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হইবে।

আশা করি আপনার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আপনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন। আমরা এখানে সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

শুভেচ্চা শহ

আপনার কমরেড